

## প্ৰবাহিণী

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা

#### বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশক—শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ-অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

মূল্য-১॥• ; বাঁধাই-২, ; মোটা এন্টিক কাগজে-২, ও ২॥•

প্রবাহিণীতে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সব গুলিই গান, স্থুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রিরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

## প্রবাহিণী

#### স্ফিপত্র

### গীতগ**া**ন

| વ્યય થવ                      |     |     | সূভা       |
|------------------------------|-----|-----|------------|
| আকাশ হ'তে আকাশপথে            | ••• | ••• | ৩          |
| কোন স্থদূর হ'তে আমার মনোমাঝে |     | ••• | 8          |
| এই ত ভালো লেগেছিল            | ••• | ••• | 8          |
| আকাশভরা স্থ্যতারা            | ••• | ••• | ৬          |
| তোমার নয়ন আমায় বারে বারে   | ••• | ••• | ৬          |
| তুমি খুসি থাকে। আমায়        | ••• | ••• | ٩          |
| তোমার স্থরের ধারা ঝরে        | ••• | ••• | ь          |
| গানের স্থরের আসনথানি         | ••• | ••• | ھ          |
| গানের ভিতর দিয়ে যখন         | ••• | ••• | જ          |
| গানের ভেলায় বেলা            | ••• | ••• | ٥ د        |
| আমার যে গান তোমার            | ••• | ••• | >>         |
| ওরে আমার হৃদয় আমার          | ••• | ••• | 22         |
| থেলার ছলে সাজিয়ে            | ••• | ••• | <b>५</b> २ |
| কুল থেকে মোর গানের           | ••• | ••• | ১২         |
| ষায় নিয়ে যায় আমায়        | ••• | ••• | ১৩         |
| <b>ফতখন তুমি আ</b> মায়      | ••• | ••• | \$8        |
| আমি কান পেতে রই              | ••• | ••• | >8         |
| গ্ৰামনাৰ বাৰ্ল্ডাৰ ডেলাম     |     |     | 50         |

|   | প্রথম ছত্র           |        |       |     | পৃষ্ঠ      |
|---|----------------------|--------|-------|-----|------------|
|   | আমার স্থরে লাগে      | •••    | •••   |     | 26         |
| > | আমার মনের মাঝে       |        | •••   | ••• | 26         |
|   | আমার একটি কথা        | •••    | •••   | ••• | ۵ ۹        |
|   | গানগুলি মোর          | •••    | •••   | ••• | ١٩         |
|   | কান্না হাসির দোল-দো  | লানো   | •••   | ••• | 76-        |
|   | সময় কারো যে নাই     | •••    | •••   | ••• | 22         |
|   | আমার কণ্ঠ হ'তে       | •••    | •••   | ••• | 73         |
|   | আমি তোমায় যত        | •••    | •••   | ••• | २०         |
|   | স্থবের ভুলে যেই ঘুরে | •••    | •••   | ••• | ২ ১        |
|   | নিদ্রাহারা রাতের     | •••    | •••   | ••• | ٤ ۶        |
|   | পাছে স্থর ভূলি       |        | •••   | ••• | २ <b>२</b> |
|   | আমি আছি তোমার        | •••    | •••   | ••• | २७         |
|   | আসা যাওয়ার পথের     | •••    | •••   | ••• | ২৩         |
|   | এই কথাটি মনে রেং     | থা     | •••   | ••• | ₹8         |
|   | পূর্কাচলের পানে      | •••    | •••   | ••• | ₹ 8        |
|   | কণ্ঠে নিলেম গান      | •••    | •••   | ••• | २৫         |
|   | আমার ঢালা গানের      | •••    | •••   | ••• | રહ         |
|   |                      | প্রত্য | t>=t1 |     |            |
|   | তোর গোপন প্রাণে এ    | কলা    | •••   | ••• | २२         |
|   | থেলাঘর বাঁধতে        | •••    | •••   | ••• | ৩৽         |
|   | ত্যার মোর পথপাশে     | •••    | •••   | ••• | ೨೦         |
|   | অনেক পাওয়ার মাঝে    | •••    | •••   | ••• |            |

| প্রথম ছত্ত্র        |       |     |       | পৃষ্ঠা |
|---------------------|-------|-----|-------|--------|
| ব্যাকুল বকুলের ফুলে | •••   | ••• | •••   | ૭૨     |
| দূরদেশী সেই রাখাল   | •••   | ••• | •••   | ೨೨     |
| কেন যে মন ভোলে      | •••   | ••• | •••   | ಅಲ     |
| কেন সারা দিন        | •••   | ••• | •••   | ৩৪     |
| দীপ নিবে গেছে       | •••   | ••• | •••   | ৩৫     |
| হায় গো, ব্যথায়    | •••   | ••• | •••   | ৩৫     |
| সবার সাথে সেই       |       | ••• | •••   | ৩৬     |
| আমি এলেম তারি ়     | •••   | ••• | ••    | ৩৭     |
| জলেনি আলো           | •••   | ••• | •••   | তণ     |
| ও আমার ধ্যানেরি ধ   | ন     | ••• | •••   | ৩৮     |
| আমার যদিই বেলা য    | ায়   | ••• | •••   | ৩৮     |
| আমি জালব না মোর     |       | ••• | •••   | ೧೦     |
| আমায় থাক্তে দে না  | •••   | ••• |       | 8•     |
| মুগে যুগে বুঝি      | •••   | ••• | •••   | 8。     |
| আমার বেলা যে যায়   | •••   | ••• | •••   | 8 \$   |
| আমার দিন ফুরালো     | •••   | ••• | •••   | 8२     |
| সময় আমার নাই যে    | •••   | ••• | •••   | 8२     |
| এবার রঙিয়ে গেল     | •••   | ••• | •••   | 80     |
| পাথী আমার নীড়ের    | •••   | ••• | •••   | 80     |
| মোর বীণা ওঠে কোন্   | [ ••• | ••• | •••   | 88     |
| কাজো রে বাঁশরী      | •••   | ••• | •••   | 8 @    |
| দিন শেষের রাঙা      | •••   | ••• | •••   | ৪৬     |
| এই বুঝি মোর         | •••   | ••• | • • • | 8%     |

| প্রথম ছত্র        |      |     |       | পৃষ্ঠা     |
|-------------------|------|-----|-------|------------|
| নিশি না পোহাতে    | •••  | ••• | •••   | 8 <b>9</b> |
| অশ্র-নদীর স্থদূর  | •••  | ••• | •••   | 89         |
| পথিক হে ঐ যে চলে  | •••  | ••• | • • • | 86         |
| তরীতে পা দিইনি    | •••  | ••• | •••   | 86         |
| ফির্বে না তা জানি | •••  | ••• | •••   | <b>द</b> 8 |
| আয় আয় রে পাগল   | •••  | ••• | •••   | 85         |
|                   |      |     |       |            |
|                   | পূজা |     |       |            |
| ন্মি ন্মি চরণে    | •••  | ••• | •••   | ৫৩         |
| জীবন মরণের সীমানা | •••  | ••• | •••   | <b>«</b> 8 |
| যারা কথা দিয়ে    | •••  | ••• | •••   | <b>¢</b> 8 |
| তোমায় কিছু দেবো  | •••  | ••• | •••   | @ <b>@</b> |
| আমি তা'রেই খুঁজে  | •••  | ••• | •••   | ৫৬         |
| আজ আলোকের         | •••  | ••  | •••   | <b>৫</b> ዓ |
| মরণের মুখে        | •••  | ••• | • • • | er-        |
| আমায় মুক্তি যদি  | •••  | ••• | •••   | <b>e</b> ৮ |
| অকারণে অকালে      | •••  |     | • • • | <b>৫</b> ১ |
| আকাশ জুড়ে        | •••  | ••• | •••   | ৬०         |
| তোমারি ঝরণা-তলার  | Ī    | ••• | •••   | ৬১         |
| তোমার দারে কেন    | •••  | ••• | •••   | ৬১         |
| জয় হোক্ জয় হোক্ | •••  | ••• | •••   | ৬২         |
| আমার হৃদয় তোমার  | •••  | ••• | •••   | ৬৩         |
| রজনীর শেষ তারা    | •••  | ••• |       | ৬৩         |

| প্রথম ছত্ত            |          |          |     | পৃষ্ঠা     |
|-----------------------|----------|----------|-----|------------|
| আমায় দাও গো ব'লে     |          | •••      | ••• | ৬৪         |
| বুঝেছি কি বুঝি নাই    | •••      | •••      | ••• | ৬৪         |
| দিন অবসান হ'ল         | •••      | •••      | ••• | ৬ঃ         |
| আজি বিজন ঘরে          | •••      | •••      | ••• | ৬৫         |
| তোমার ভুবন জোড়া      | •••      | •••      | ••• | ৬৬         |
| তোমার হাতের রাখী      | •••      | •••      | ••• | ৬৭         |
| ভেঙে মোর ঘরের চার্    | ব        | •••      | ••• | ৬৭         |
| তুমি একলা ঘরে         | •••      | •••      | ••• | ৬৮         |
| ঐ সাগরের ঢেউয়ে       | •••      | •••      | ••• | <b>હ</b> & |
| যারে নিজে তুমি        | •••      | •••      | ••• | <i>હ</i> હ |
| এবার হৃঃথ আমার        | •••      | •••      | ••• | 90         |
| কোন্ ভীক্ষকে ভয় দেং  | থাবি     | •••      | ••• | 93         |
| আমার আঁধার ভালো       | •••      | •••      | ••• | ۹5         |
| আঁধার রাতে একলা       | <b>:</b> | •••      | ••• | १२         |
| জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি | •••      | •••      | ••• | ৭৩         |
|                       |          | <b>.</b> |     |            |
|                       | অবস      | <u>া</u> |     |            |
| কোথা হ'তে ভন্তে       | •••      | •••      | ••• | 99         |
| ষেদিন সকল মুকুল       | •••      | •••      | ••• | 96         |
| তোমার হ'ল স্থক        | •••      | •••      | ••• | 96         |
| তোমার শেষের গানে      | র        | •••      | ••• | جه         |
| যে পথ দিয়ে গেল বে    | •••      | •••      | ••• | <b>6</b> 0 |
| নাই বা এলে সময়       | •••      | •••      | ••• | ৮০         |

| প্রথম ছত্র             |          |             |       | পৃষ্ঠা     |
|------------------------|----------|-------------|-------|------------|
| দারে কেন দিলে          | •••      | •••         |       | ٢٥         |
| তুমি তে। সেই যাবেই     | •••      | •••         | •••   | b\$        |
| ভরা থাক স্মৃতি স্থধায় | •••      | •••         |       | ৮২         |
| আমার শেষ রাগিণীর       | •••      | •••         | •••   | ৮৩         |
| যদি হ'ল যাবার ক্ষণ     | •••      | •••         | •••   | ৮৩         |
| কেন আমায় পাগল ক       | বে       | •••         | •••   | <b>৮</b> 8 |
| আমার জীর্ণপাতা         | •••      | •••         | •••   | <i>b</i> @ |
| দিনগুলি মোর            | •••      | •••         | •••   | ৮৬         |
| আমার সকল ছথের          | •••      | •••         | •••   | ৮৭         |
| কেন রে এই ছ্য়ার       | •••      | •••         | •••   | ৮৭         |
| যথন পড়বে না মোর       | •••      | •••         | •••   | bb         |
| ঐ বুঝি কালবৈশাখী       | •••      | •••         | • • • | ००         |
| যে আমি ঐ ভেদে চলে      | <b>ተ</b> | •••         | •••   | ಎಂ         |
| যাব, যাব, যাব তবে      | •••      | •••         | •••   | 27         |
| কে বলে যাও যাও         | •••      | •••         | •••   | ಶಲ         |
|                        | বিবি     | <b>a</b> er |       |            |
|                        | 1-11-    | 44          |       |            |
| কালের মন্দিরা যে       | •••      | •••         | •••   | ٩۾         |
| ফিরে চল্মাটির টানে     | •••      | •••         | •••   | ্৯৭        |
| অবেলায় যদি এসেছ       | •••      | •••         | •••   | عود        |
| আমারে বাধবি তোরা       | •••      | •••         | •••   | ಎಶ         |
| তার হাতে ছিল           |          |             |       | 500        |

| প্রথম ছত্র               |       |     |       | পৃষ্ঠা            |
|--------------------------|-------|-----|-------|-------------------|
| একলা ব'দে একে এবে        | ₹     | ••• | •••   | ۷۰۶               |
| আমি সন্ধ্যাদীপের শিং     | থা    | ••• | •••   | 205               |
| মাটির প্রদীপ থানি        | •••   | ••• | •••   | > ०२              |
| আজ তারায় তারায়         |       | ••• |       | ১৽৩               |
| মাটির বুকের মাঝে         | •••   | ••• | •••   | 2 . 8             |
| অগ্নিশিখা এদো            | •••   | ••• | •••   | <b>5 ° 8</b>      |
| যে কাঁদৰে হিয়া          | •••   | ••• | •••   | > 0 @             |
| অলকে কুস্থম না দিয়ো     |       | ••• | •••   | 200               |
| য়খন ভাঙল মিলন           | •••   | ••• | •••   | ১০৭               |
| না হয় তোমার যা          |       | ••• | •••   | ५०१               |
| সে কোন বনের হরিণ         | •••   | ••• |       | ১০৮               |
| আমার এ পথ তোমার          | র     | ••• | •••   | ১০৮               |
| সে আমার গোপন কং          | Ц     | ••• | •••   | ४०२               |
| যেন কোন ভূলের            | ••    | ••• | •••   | >> 0              |
| তুমি[মোর পাও নাই         | • • • | ••• | •••   | 770               |
| প্রাণ চায় চক্ষ্ না চায় | • • • | ••• | • • • | 222               |
| না ব'লে যায় পাছে        | •••   | ••• | •••   | >>>               |
| আছ আকাশ পানে             | •••   | ••• | •••   | 225               |
| না, না গো, না            | •••   | ••• | •••   | 220               |
| পাগল যে তুই              | •••   | ••• | •••   | <b>\$</b> \$8     |
| ঐ মরণের সাগর             | •••   | ••• | •••   | <b>&gt;&gt;</b> 8 |
| সারা নিশি ছিলেম          | •••   | ••• | •••   | >>@               |
| আঁজ সবার রঙে             | •••   | ••• | •••   | ১১৬               |

| প্রথম ছত্ত            |              |     |       | পৃষ্ঠা         |
|-----------------------|--------------|-----|-------|----------------|
| ছংখ যে তোর নয় রে     | ~ * *        | ••• | •••   | 229            |
| দেশ দেশ নন্দিত করি    | •••          | ••• | •••   | 229            |
| মাত্মন্দির পুণ্য      |              | ••• | • • • | 272            |
| মনের মধ্যে নিরবধি     | •••          |     | -     | <b>১२</b> ०    |
| জয় যাত্রায় যাও গো   | •••          | ••• | •••   | >57            |
|                       |              |     |       |                |
|                       | <u> ঋতুচ</u> | ক্র |       |                |
| প্রথর তপন তাপে        | •••          |     | •••   | ऽ२¢            |
| বৈশাপের এই ভোরের      | •••          | ••• | •••   | ১২৬            |
| বৈশাখ হে মৌনী তাগ     | <b>শ</b> স   | ••• | •••   | ১২৬            |
| দারুণ অগ্নিবাণে       | •••          | ••• | •••   | ১२१            |
| হে তাপস তব শুষ        | •••          | ••• | •••   | ১২৮            |
| নাই রস নাই            | •••          |     | •••   | <b>&gt;</b> 26 |
| মধ্যদিনের বিজন        | •••          | ••• | •••   | 252            |
| হৃদয় আমার ঐ বুঝি     | •••          | ••• | •••   | <i>&gt;</i> 00 |
| এস এস হে তৃষ্ণার জল   | ٦            | ••• | •••   | ১৩০            |
| শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরে | •••          | ••• | • • • | 202            |
| পূব সাগরের পার হ'ে    | ॼ            | ••• | •••   | ১৩২            |
| আকাশ তলে দলে দলে      | ল            | ••• | • • • | 700            |
| আজ নবীন মেঘের         | •••          | ••• | •••   | ১৩৩            |
| বহুযুগের ওপার হ'তে    | ·            | ••• | •••   | 208            |
| একী গভীর বাণী         | •••          | ••• | •••   | 208            |

| প্রথম ছত্ত্র         |     |     |     | পৃষ্ঠা      |
|----------------------|-----|-----|-----|-------------|
| কদম্বেরি কানন ঘেরি   | ••• | ••• | ••• | ১৩৫         |
| আষাঢ় কোথা হ'তে      | ••• | ••• | ••• | ১৩৬         |
| ছায়া ঘনাইছে         | ••• | ••• | ••• | ১৩৬         |
| কাঁপিছে দেহলতা       | ••• | ••• | ••• | ১৩৭         |
| 'তিমির অবগুঠনে       | ••• | ••• | ••• | ১৩৮         |
| এই সকাল বেলার        | ••• | ••• | ••• | 306         |
| আজ আকাশের মনের       | T   | ••• | ••• | ८०८         |
| বৃষ্টি শেষের হাওয়া  | ••• | ••• | ••• | ८०८         |
| বাদল ধারা হ'ল সারা   | ••• | ••• | ••• | 280         |
| আজি হৃদয় আমার       | ••• | ••• | ••• | 787         |
| ভোর হ'ল যেই          | ••• | ••• | ••• | 282         |
| শ্রাবণ মেঘের আধেক    | ••• | ••• | ••• | <b>১</b> ৪२ |
| আসা যাওয়ার মাঝথা    | নে  | ••• | ••• | <b>3</b> 80 |
| কথন বাদল ছোওয়া      | ••• | ••• | ••• | <b>580</b>  |
| বাদল বাউল বাজায়     | রে  | ••• | ••• | 288         |
| এই শ্রাবণ বেলা       | ••• | ••• | ••• | \$88        |
| শ্রাবণ বরিষণ পার হ'  | য়ে | ••• | ••• | <b>38¢</b>  |
| আব্দ কিছুতেই যায় ন  | 1   | ••• | ••• | <b>\</b> 8\ |
| ওগো আমার শ্রাবণ      | ••• | ••• | ••• | 786         |
| এই শ্রাবণের বুকের বি | ভতর | ••• | ••• | \$89        |
| মেঘের কোলে কোলে      | ••• | ••• |     | \$86        |
| ঐ ্যে ঝড়ের মেঘের    | ••• | ••• |     | 786         |
| অনেক কথা বলেছিলে     | াম  | ••• | ••• | >82         |

| প্রথমছত্র                    |      |     |       | পৃষ্ঠা         |
|------------------------------|------|-----|-------|----------------|
| আজি বধারাতের শেষে            | τ    | ••• | •••   | > 0 0          |
| বাদল মেঘে মাদল বাং           | জ    | ••• | •••   | > 0 0          |
| গহন রাতে শ্রাবণ ধারা         |      | ••• | •••   | 262            |
| যেতে দাও ব'লে গেল            | যারা |     | •••   | <b>১</b> ৫२    |
| সখি, আঁধারে একেলা            |      | ••• | •••   | <b>५</b> ०२    |
| ভেবেছিলেম আস্বে বি           | ফরে  | ••• | •••   | 260            |
| হৃদয়ে ছিলে জেগে             |      | ••• | •••   | 894            |
| আমারে ডাক দিল কে             | •••  | ••• | • • • | 200            |
| তোমরা যা বল তাই <sup>°</sup> | •••  | ••• | •••   | >00            |
| শিউলি ফোটা ফুরালে            | r    | ••• | • • • | ১৫৬            |
| হেমন্তে কোন বসন্তে           | র    | ••• | •••   | > @ 9          |
| শীতের হাওয়ায় লাগল          | •••  | ••• | •••   | ५६ १           |
| সেদিন আমায় বলেছিং           | ল    | ••• | •••   | ১৫৮            |
| এল যে শীতের বেলা             | •••  | ••• | •••   | 264            |
| পৌষ তাদের ডাক                | •••  |     | •••   | 202            |
| আয় রে মোরা ফসল              | •••  | ••• | •••   | ১৬০            |
| আজ তালের বনের                | •••  | ••• | •••   | <i>362</i>     |
| নীল দিগন্তে ঐ                | •••  | ••• | •••   | ১৬১            |
| আঁধার কুঁড়ির বাঁধন          | •••  | ••• | •••   | ১৬২            |
| একী স্থারস আনে               | •••  | ••• | •••   | ১৬২            |
| বসন্ত তার গান                | •••  | ••• | •••   | ১৬৩            |
| পূর্ণ চাঁদের মায়ার          | •••  | ••• | •••   | <b>&gt;</b> ⊌8 |
| ফাগুনের স্থক হ'তেই           | •••  | ••• | •••   | ১৬৪            |

| প্রথম ছত্ত্র         |          |      | পৃষ্ঠা      |
|----------------------|----------|------|-------------|
| ফাগুনের পূর্ণিমা     |          | •••  | ১৬৫         |
| অনেক দিনের মনের      |          | •••  | ১৬৫         |
| এনেছ ঐ শিরীয         |          | •••  | ১৬৬         |
| বসন্তে আর ধরার       |          | •••  | ১৬৭         |
| ওরে বকুল ওরে পারুল   | •••      |      | ১৬৭         |
| পুরাতনকে বিদায়      | •••      | •••  | ১৬৮         |
| ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী    |          | •••  | ১৬৯         |
| वात वात वात्त        |          | •••  | ٥٩ د        |
| কার যেন এই মনের      |          | ,··· | <b>١</b> ٩٥ |
| আকাশে আজ কোন         |          |      | ۱۹۵ د       |
| এক ফাগুনের গান       | ••       | ~    | <b>۱</b> ۹۵ |
| নিশীধরাতের প্রাণ     |          | •••  | ১৭২         |
| রুদ্র বেশে কেমন খেলা | • •••    | •••  | ১৭৩         |
| তার বিদায় বেলার     |          | •••  | 390         |
| একদা তুমি প্রিয়ে    | •••      | •••  | 398         |
| পাখী বলে "চাপা—      |          | •••  | 39¢         |
| আমি পথ ভোলা          |          | •••  | ১৭৬         |
| মাধবী হঠাৎ কোথা হ'ে  | <u> </u> | •••  | ১৭৭         |
| ক্লাস্ত বাঁশির শেষ   | •        | *    | 592         |
| তোমার বীণায় গান ছিল | •••      | •••  | ১৭৯         |
| চৈত্র প্রনে ম্ম      |          | •••  | 36.0        |

# শীভপান

#### গীতগান

۵

আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
কার্চে জগৎ কার্ণা ধারার মতো।
আমার মনের অধীর ধারা তা'রি সাথে বইচে অবিরত
ত্ই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে
গান উথলায় দিনে রাতে,
গানে গানে আমার প্রাণে চেউ নাড়া দেয় কত।
চিত্ত-তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত;
আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় ত্লি অবিরত॥

নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্ব পরাণে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে শাস্তি না মানে॥
চিরদিনের কালাহাসি
ফেনিয়ে ওঠে রাশি রাশি,
তা'র পানে কোন নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
সেই নয়নে নয়ন আমার হোক্ না নিমেষহত।
আকাশ ভরা দেখার সাথে দেখব অবিরত॥

প্রবাহিনী 8

২

স্থূদুর হ'তে আমার মনোমাঝে কোন বাণীর ধারা বহে। ( আমার প্রাণে প্রাণে) কখন শুনি কখন শুনি না যে কখন কী যে কহে॥ ( আমার কানে কানে ) আমার ঘুমে, আমার কোলাহলে, আমার আঁখি জলে. তাহারি স্থর জীবন গুহাতলে গোপন গানে রহে॥ ( আমার কানে কানে ) ঘন গহন বিজন তীরে তীরে তাহার ভাঙা গড়া: (ছায়ার তলে তলে) জানি ন কোন দক্ষিণ সমীরে তাহার ওঠা পড়া: ( ঢেউয়ের ছলছলে ) ধরণীরে গগন-পারের ছাঁদে তারার সাথে বাঁধে. স্থের সাথে তুথ মিলায়ে কাঁদে— "এ নহে এই নহে।" (কাঁদে কানে কানে)।

9

এই ত ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়, শালের বনে ক্ষাপা হাওয়া এই ত আমার মনকে মাতায়॥ রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে,

ছোট মেয়ে ধূলায় ব'সে খেলার ডালি একলা সাজায়,—
সাম্নে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়॥
আমার এযে বাঁশের বাঁশী মাঠের স্থারে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।

নীল আকাশের আলোর ধারা

পান করেছে নতুন যা'রা

সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর ত্ব'চোখ পূরে, আমার বীণায় স্থর বেঁধেছি ওদের কচি গলার স্থরে।। দূরে যাবার খেয়াল হ'লে সবাই মোরে ঘিরে থামায়, গাঁয়ের আকাশ সজ্নে-ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।

ফুরায়নি ভাই কাছের স্থা,

নাই যে রে তাই দূরের ক্ষ্ধা;

এই যে এ-সব ছোটো-খাটো পাইনি এদের কৃল-কিনারা, 
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা।।
লাগ্লো ভালো মন ভোলালো এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই;
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাইতো এড়াই॥

মজেছে মন মজ্লো আঁখি, মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি ;

ওদের আছে অনেক আশা ওরা করুক অনেক জড়ো, আমি কেবল গেয়ে বেড়াই চাইনে হ'তে আরো বড়ো॥ আকাশভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিসায়ে তাই জাগে আমার গান॥ অসীম কালের যে-হিল্লোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে, নাড়ীতে মোর রক্ত-ধারায় লেগেছে তা'র টান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥ ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে. ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে। ছডিয়ে আছে আনন্দেরি দান, বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান॥ কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি, জানার মাঝে অজানারে ক'রেছি সন্ধান. বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

¢

তোমার নয়ন আমায় বাবে বাবে ব'লেছে গান গাহিবাবে॥ ফুলে ফুলে তারায় তারায়, ব'লেছে সে কোন ইসারায়, দিবস রাতির মাঝ কিনারায়

ধৃসর আলোয় অন্ধকারে॥
গাইনে কেন কী কব তা',
কেন আমার আকুলতা,
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা,

স্থর যে হারাই অকূল পারে॥ যেতে যেতে গভীর স্রোতে ডাক দিয়েছ তরী হ'তে।

> ডাক দিয়েছ ঝড় তুফানে, বোবা মেঘের বজ্জ-গানে, ডাক দিয়েছ মরণ পানে

শ্রাবণ রাতের উতল ধারে।

যাইনে কেন জান না কি ?

তোমার পানে মেলে আঁখি

কুলের ঘাটে ব'সে থাকি,

পথ কোথা পাই পারাবারে।

৬

তুমি খুসি থাকে। আমায় চেয়ে তোমার আঙিনাতে বেডাই যখন গেয়ে গেয়ে॥ তোমার পরশ আমার মাঝে
স্থারের নাচে বুকে বাজে,
পুলকে তা'র ঝলক লাগে সকল ভুবন ছেয়ে ছেয়ে॥
কিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো
ছই আমারে লাগ্লো ভালো,
আমার হাসি বেডায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে॥

9

তোমার স্থারের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কিগো বাসা আমায় একটি ধারে॥
আমি শুন্ব ধ্বনি কানে,
আমি ভ'র্ব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি স্থারে স্থারে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠ্বে পূরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠ্বে ফুটে সারে সারে॥

٣

গানের স্থরের আসনখানি পাতি পৃথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে ব'স্বে বারে বারে॥
ঐ যে তোমায় ভোরের পাখী
নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ আলার খেয়ায় যখন আসো ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাঁড়াও আমার দারে॥
আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভরেছে ঐ গগনের নীল নয়নের কোণে।
আজকে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে,
অম্নি চ'লে যেয়োনাকো গোপন সঞ্চারে,
দাঁড়িয়ো আমার মেঘুলা গানের বাদল অন্ধকারে॥

৯

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তা'রে চিনি আমি তখন তা'রে জানি॥ তখন তা'রি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়, তখন তা'রি ধূলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী॥ প্রবাহিনী ১০

তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তা'রি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি॥

٥ (

গানের ভেলায় বেলা-অবেলায়
প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা॥
কোথায় জানি ধায় সে বাণী;
দিনের শেষে
কোন ঘাটে যে ঠেকে এসে
চিরকালের কাঁদা-হাসা॥
এম্নি খেলার চেউয়ের দোলে
খেলার পারে যাবি চ'লে।
পালের হাওয়ার ভর্সা তোমার;
করিস্নে ভয়
পথের কড়ি না যদি রয়;
সঙ্গে আছে বাঁধন-নাশা॥

22

আমার যে-গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
স্থরে স্থরে খুঁজি তা'রে
অন্ধকারে;
যে-আঁখি জল তোমার পায়ে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
যখন শুক্ষ প্রহর বৃথা কাটাই
চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।
কোথায় তুঃখ স্থাখের তলায়
স্থর যে পলায়;
যে-শেষ বাণী তোমার দ্বারে যাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥

১২

ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মত গানের স্রোতে কে ভাসালে।
যেনরে তুই হঠাৎ বেঁকে
শুক্নো ডাঙায় যাস্নে ঠেকে,
জড়াস্নে শৈবালের জালে।

তীর যে হোথায় স্থির র'য়েছে,
ঘরের প্রদীপ সেই জালালো,
আচল রহে তাহার আলো।
গানের প্রদীপ তুই যে,—গানে
চল্বি ছুটে অকূল পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে॥

20

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি॥
ব্যোতের লীলায় ভেসে ভেসে
স্থদ্রে কোন অচিন্ দেশে
কোনো ঘাটে ঠেক্বে কিনা নাহি জানি॥
না-হয় ডুবে গেলই না-হয় গেলই বা।
না-হয় তুলে লও গো না-হয় ফেলই বা।
হে অজানা, মরি মরি
উদ্দেশে এই খেলা করি,—
এই খেলাতেই আপন মনে ধহা মানি॥

78

কৃল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে,— সাগ্রমাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে॥ যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।
যেখানে ঐ গ্রামের বধু আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠ্ছে হলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥
এবার বীণা তোমায় আমায় আমরা একা।
অন্ধকারে নাইবা কারে গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হ'তে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।
বাতায়নের পাতা হ'তে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশভরা স্থরের ফুলে,
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

20

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে ঘরছাড়া কোন পথের পানে॥ নিত্যকালের গোপন কথা বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা আমার বাঁশী দেয় এনে দেয় আমার কানে॥ মনে যে হয় আমার হৃদয় কুস্থম হ'য়ে ফোটে আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে। পরাণ আমার বাঁধন হারায় নিশীথ রাতের তারায় তারায় আকাশ আমায় কয় কী যে কয় কেই বা জানে॥

১৬

যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখো বাহির বাটে
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে॥

যবে শুভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর সভার মাঝে
এ গান লাগবে বৃঝি কাজে,

এ সাম তোমার স্থারের রঙের রঙীন নাটে॥

তোমার ফাগুন দিনের বকুল চাঁপা, শ্রাবণ দিনের কেয়া,
তাই দেখে ত বুঝি তোমার কেমন যে তান দেয়া।
আমি উতল প্রাণে আকাশ পানে হৃদয়খানি তুলি
বীণায় বেঁধেচি গানগুলি
তোমার সাঁঝ-সকালের স্থুরের ঠাটে॥

29

আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে;
কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে॥

ভ্ৰমর সেথায় হয় বিরাগী
নিভ্ত নীল পদ্ম লাগি যে,
কোন রাতের পাখী গায় একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকারে ॥
কে সে আমার কেই বা জানে, কিছু বা তা'র দেখি আভা।
কিছু বা পাই অনুমানে কিছু তাহার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তা'র বারতা
আমার ভাষায় পায় কী কথা রে,
ওসে আমায় জানি পাঠায় বাণী আমার গানে লুকিয়ে তা'রে ॥

36

গানের ঝর্ণা-তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার বরণ স্থরের ধারা ঢেলে॥
যে-স্থর গোপন গুহা হ'তে,
ছুটে' আসে আকুল স্রোতে,
কান্না-সাগর পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে॥
যে-স্থর উষার বাণী ব'য়ে আকাশে যায় ভেসে।
রাতের কোলে যায় গো চ'লে সোনার হাসি হেসে
যে-স্থর চাঁপার পেয়ালা ভ'রে,
দেয় আপনায় উজাড় ক'রে,
যায় চ'লে যায় চৈত্র-দিনের মধুর খেলা খেলে॥

আমার স্থরে লাগে তোমার হাসি।

যেমন চেউয়ে চেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি॥

দিবানিশি আমিও যে

ফিরি তোমার স্থরের খোঁজে

হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি॥
আমার সকল কাজই রইল বাকি,
সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।
আমার গানে তোমায় ধ'র্ব ব'লে
উদাস হ'য়ে যাই যে চ'লে,
তোমার গানে ধরা দিতে ভালবাসি॥

২০

আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুন্তে কি পাওগো আমার চোখের পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো॥ রবির কিরণ নেয় যে টানি ফুলের বুকের শিশির খানি আমার প্রাণের সে গান তুমি তেম্নি কি নাও গো॥ আমার উদাস হৃদয় যথন আসে বাহির পানে, আপনাকে যে দেয় ধরা সে সকলখানে। কচিপাতা প্রথম প্রাতে কী কথা কয় আলোর সাথে, আমার মনের আপন কথা বলে যে তাও গো॥

25

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে ॥
ভ'রে রইল বুকের তলা,
কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল ব'লে গেলেম বাঁশির কানে কানে ॥
আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম, চেয়ে-থাকা তারার সাথে
এম্নি গেল সারারাতি,
পাইনি আমার জাগার সাথী,
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে ॥

২২

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বক্যাধারায় পথ যে হারায় উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায়বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,

প্রবাহিনী ১৮

চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন ত নাই,
ওদের বাঁধন ত নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে যাওয়ার স্রোতের পরে করে টলমল।

২৩

কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা, তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা;
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা খুরের গন্ধ ঢালা॥
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে বাঁধ টুটেছে মনে, ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চির-ব্যথার বনে;
কাঁপে আমার দিবা নিশার সকল আঁধার আলা।
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা খুরের গন্ধ ঢালা॥
রাতের বাসা হয়নি বাঁধা, দিনের কাজে ক্রটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভূবন মাঝে,
অশান্ধি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে

নিত্য র'বে প্রাণ পোড়ানো গানের আগুন জালা, এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা স্থারের গন্ধ ঢালা॥

\$8

সময় কারো যে নাই, চলে ওরা দলে দলে,
গান হায় ডুবে যায় কোন কোলাহলে॥
পাষাণে রচিছে কত কীর্ত্তি ওরা সবে
বিপুল গরবে,
যায় আর বাঁশি পানে চায় হাসিছলে॥
বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি
তুমি শোনো মোর গান খানি,—
আঁধার মথন করি যবে লও তুলি
গ্রহতারাগুলি,
শোনো যে নীরবে তব নীলাম্বর তলে।

২৫

আমার কণ্ঠ হ'তে গান কে নিলো ভূলায়ে,
তা'র বাসা ছিল নীরব মনের কুলায়ে॥
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে
যুঁথী বনের দীর্ঘধাসে
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে॥

প্রবাহিনী ২০

যথন শরৎ কাঁপে শিউলি ফুলের হরষে
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।
গভীর রাতে কী স্থর লাগায়
আধো ঘুমে আধো জাগায়,

আমার স্বপন মাঝে দেয় যে কী দোল ছলায়ে॥

## ২৬

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান, তা'র বদলে আমি চাইনে কোনো দান। ভুলবে সে গান যদি না হয় যেয়ো ভুলে উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কুলে; তোমার সভায় যবে ক'রব অবসান এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান॥ শুনিয়েছিলে মোরে তোমার গান যে কত সেই কথাটি তুমি ভুল্বে কেমন ক'রে ? সেই কথাটি কবি প'ড়বে তোমার মনে বর্ষা-মুখর রাতে ফাগুন-সমীরণে: এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান, ভুল্তে সে কি পারো ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।

স্থর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে, বুকে বাজে তোমার চোখের ভংসিনা যে॥ উধাও আকাশ, উদার ধরা

স্থান শ্যামল স্থায় ভরা,
মিলায় দূরে, পরশ তাদের মেলে না যে,
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্মনা যে।
বিশ্ব যে সেই স্থারের পথের হাওয়ায় হাওয়ায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে আসা যাওয়ায়।
তোমায় বসাই এ হেন ঠাঁই,

ভূবনে মোর আর কোথা নাই, মিলন হবার আসন হাবাই আপন মাঝে; বুকে বাজে তোমার চোখের ভৎসনা যে॥

২৮

নিজাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন স্থরে কোন রজনীগন্ধা হ'তে আন্ব সে তান কণ্ঠে পূরে॥ স্থরের কাঙাল আমার ব্যথা— ছায়ার কাঙাল রৌজ যথা,— সাঁঝ সকালে বনের পথে উদাস হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে॥ প্রবাহিনী ২২

ওগো সে কোন বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশির-জলে॥
অলকে তা'র একটি গুছি
করবীফুল রক্তরুচি;
নয়ন করে কী ফুলচয়ন নীল গগনে দূরে দূরে॥

২৯

পাছে স্থার ভূলি এই ভয় হয় —
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয় ॥
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন,
পুণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,
পাছে বিনা গানেই মিলন বেলা ক্ষয় হয় ॥
যখন তাগুবে মোর ডাক পড়ে
পাছে তা'র তালে মোর তাল না মেলে
সেই ঝড়ে ।
যখন মরণ এসে ডাক্বে শেষে বরণ-গানে,
পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়,
পাছে বিনা গানেই বিদায় বেলা লয় হয় ॥

আমি আছি তোমার সভার ছ্য়ার দেশে,
সময় হ'লেই বিদায় নেব কেঁদে হেসে॥
মালায় গেঁথে যে ফুলগুলি
দিয়েছিলে মাথায় তুলি,
পাপ্ড়ি তাহার প'ড়বে ঝ'রে দিনের শেষে॥
উচ্চ আসন না যদি রয় নাম্ব নীচে,
ছোট ছোট গানগুলি এই ছড়িয়ে পিছে।
কিছুতো তা'র রইবে বাকি
তোমার পথের ধূলা ঢাকি,
সবগুলি কি সন্ধ্যা হাওয়ায় যাবে ভেসে॥

95

আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেবো কারে বুকের কাছে বাজ্ল যে-বীণ॥
স্থরগুলি তা'র নানাভাগে
রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তা'র মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় ক'র্ব বিলীন॥

প্রবাহিনী ২৪

কিছু বা সে মিলন-মালায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে ছই চাহনির চোখের পাতা।
কিছুবা কোন চৈত্র মাসে
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুক্রো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন ॥
সিক্লিক্ত ১১ বিল্লেজ ১১৮

৩২

এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলায় আমি ত গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥ শুক্নো ঘাসে শৃত্য বনে, আপন মনে,

অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
দিনের পথিক মনে রেখো আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেলো ডেকে
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়;
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

೨೨

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি। ডাক দিয়ে যার সাডা না পাই তা'র লাগি আজ বাজাই বাঁশি॥ যখন এ-কূল যাব ছাড়ি',
পারের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা বাঁশির সাথে যাবে ভাসি।
সেই যে আমার বনের গলি রঙীন ফুলে ছিল আঁকা,
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে চিহ্ন যে তা'র প'ড়্ল ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন বাতাসে
চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বৃকে চমক লাগায় আধ-ভোলা সেই কান্না হাসি।

98

আমার ঢালা গানের ধারা সেইতো তুমি পিয়েছিলে।
আমার গাঁথা স্বপন মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে।
মন যবে মোর দূরে দূরে
ফিরেছিল আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার স্থরে আভাস দিয়ে গিয়েছিলে॥
যবে বিদায় নিয়ে যাব চ'লে
দিবং আলোয় বাদল মেঘে
এই কথাটি রইবে লেগে
এই গ্যামলে এই নীলিমায় আমায় দেখা দিয়েছিলে॥

## প্রভ্যাপা

## প্রত্যাশা

١

ভোর গোপন প্রাণে এক্লা মান্থ্য যে,
ভা'রে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস্নে ॥
ভা'র এক্লা ঘরের ধেয়ান হ'তে
উঠুক্ না গান নানা স্রোতে,
ভা'র আপন স্থরের ভুবনমাঝে ভা'রে থাক্তে দে॥
ভোর প্রাণের মাঝে এক্লা মান্থ্য যে,
ভা'রে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস্নে।
কোন আরেক একা ওরে খোঁজে,
সেই ভো ওরি দরদ বোঝে,
যেন পথ খুঁজে পায় কাজের ফাঁকে ফিরে না যায় সে॥

ş

খেলাঘর বাঁধ্তে লেগেছি মনের ভিতরে। কত রাত তাই তো জেগেছি, ব'লব কী তোরে॥ প্রভাতে পথিক ডেকে যায়, অবসর পাইনে আমি, হায়, বাহিরের খেলায় ডাকে যে, যাব কী ক'রে॥ যা' আমার স্বার হেলাফেলা, যাচ্চে গডাগড়ি, পুরানো ভাঙা দিনের ঢেলা তাই দিয়ে ঘর গড়ি। যে আমার নিত্য খেলার ধন, তা'রি এই খেলার সিংহাসন. ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে।

9

তুয়ার মোর পথপাশে সদাই তা'রে খুলে রাখি।

কখন তার রথ আসে ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি॥ শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে লাগায় গুরু গরগর, ফাগুনে শুনি বায়ুবেগে জাগায় মৃত্ব মরমর: আমার বুকে উঠে জেগে চমক তা'র থাকি থাকি **॥** সবাই দেখি যায় চ'লে পিছন পানে নাহি চেয়ে। উতলরোলে কল্লোলে পথের গান গেয়ে গেয়ে। শরৎ মেঘ যায় ভেসে উধাও হ'য়ে কত দূরে, যেথায় সব পথ মেশে গোপন কোন স্থর-পুরে। স্বপনে ওড়ে কোন দেশে উদাস মোর মন-পাখী॥

8

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া, সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া। প্রবাহিনা ৩২

দিনের পর দিন চ'লে যায় যেন তা'রা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হ'তেই তাদের যাওয়া-আসা;
কখন আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া॥
হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলাম যারে
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে।
সেই যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা।
এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপথানি জ্বালা,
একতারাতে আধ্বানা গান গাওয়া॥

œ

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
শুমর মরে পথ ভুলে॥
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি
পুলকে উঠে হলে হলে॥

বেদনা স্থমধুর হ'য়ে
ভুবনে আজি গেল ব'য়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহ সাগরের কুলে॥

৬

দ্র-দেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে'॥
গাইল কি গান সেই তা জানে,
স্থার বাজে তার আমার প্রাণে,
বলো দেখি তোমরা কি তা'র কথার কিছু আভাস পেলে॥
আমি তারে শুধাই যবে—"কী তোমারে দিব আনি",
সে শুধু কয়,—"আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি"।
দিই যদি ত কী দাম দেবে,—
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে
ফিরে এসে দেখি,—ধূলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে॥

9

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তা'রে মানা করে কে, আমার মন মানে না॥
ত

কেউ বোঝে না তা'রে,

সে যে বোঝে না আপ্নারে,

সবাই লজা দিয়ে যায়, সে ত কানে আনে না॥

তা'র খেয়া গেল পারে

त्म (य त्रहेल निषेत्र शास्त्र।

কাজ ক'রে সব সারা

এগিয়ে গেল কা'রা,

আনমনা-মন সে-দিক্পানে দৃষ্টি হানে না॥

ъ

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে

বালু নিয়ে শুধ্ খেলো তীরে॥

চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা

ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।

অকৃল ছানিয়ে যা' পাও তা' নিয়ে

হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে॥

নাহি জানি মনে কী বাসিয়া পথে বসে আছে কে আসিয়া ?

কী কুম্বম বাদে ফাগুন বাতাদে

হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।

চল ওরে এই ক্ষ্যাপা বাতাসেই

সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে॥

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে॥
এ পথে যখন যাবে
আঁধারে চিনিতে পাবে,
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে॥
আমারে পড়িবে মনে কখন্, সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে
ঘুম আসে আঁখিপাতে,
ক্লান্ত কপ্তে মোর স্থুর ফুরায় যদিরে॥

50

হায় গো,
ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো,
স্থায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো,
স্থার হারালেম অঞ্চধারে ॥
তরী তোমার সাগর নীরে,
আমি ফিরি তীরে তীরে,
ঠাই হল না তোমার সোনার নায় গো,
পথ কোথা পাই অন্ধকারে ॥

হায় গো,

নয়ন আমার মরে ছুরাশায় গো,

চেয়ে থাকি দাঁডিয়ে দারে।

যে ঘরে ঐ প্রদীপ জ্বলে তার ঠিকানা কেউ না বলে, বসে থাকি পথের নিরালায় গো,

চিররাতের পাথার পারে॥

22

সবার সাথে সেই অজানা চল্ছিল এই পথের অন্ধকারে, কোন সকালের হঠাৎ আলোয় পাশে আমার দেখতে পেলেম তারে॥

এক নিমিষেই রাত্রি হোলো ভোর,

চিরদিনের ধন যেন সে মোর,

পরিচয়ের অন্ত যেন কোনখানেই নাইক একেবারে; চেনা কুস্থম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে,

অজানা এই পথের অন্ধকারে॥

জানি আমি দিনের শেষে সন্ধ্যা তিমির নাম্বে পথের মাঝে, আবার কখন পড়বে আড়াল, দেখা-শোনার বাঁধন রবে না যে।

> তখন আমি পাব মনে মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে,

জান্ব চিরদিনের পথে আঁধার আলোয় চল্চি সারে সারে; হৃদয়মাঝে দেখব খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে অজানা এই পথের অন্ধকারে॥ ৩৭ প্রত্যাশা

১২

আমি এলেম তারি দ্বারে

ডাক দিলেম অন্ধকারে॥

আগল ধ'রে দিলেম নাড়া

প্রহর গেল পাইনি সাড়া,

দেখতে পেলেম না যে তারে॥

তবে যাবার আগে এখান থেকে

এই লিখনখানি যাব রেখেঃ—

দেখা তোমার পাই বা না পাই

দেখতে এলেম জেনো গো তাই

ফিরে যাই সুদ্রের পারে॥

১৩

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে ॥
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে,
কঠিন হুখে গভীর স্থুখে,
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে ॥
চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে।

আশা জাগে কেন অকারণে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে॥

28

ও আমার ধ্যানেরি ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন॥
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,
কুঞ্জে পূর্ণিমা চাঁদ হেসে আকুল,
তা'রা তোমায় খুঁজে না পায়
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্থপন॥
আঁখিরে ফাঁকি দাও, এ কী ধারা।
অঞ্জলে তা'রে করো সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখিনে মালা,
পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা,
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়,
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন॥

36

আমার যদিই বেলা যায় গো ব'য়ে জেনো জেনো মন রয়েচে তোমায় ল'য়ে ৩৯ প্রত্যাশা

পথের ধারে আসন পাতি,
তোমায় দেবার মালা গাঁথি,
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হ'য়ে॥
চলে গেল যাত্রী সবে
নানান পথে কলরবে।
আমার চলা এমনি ক'রে
আপন হাতে সাজি ভ'রে
জেনো জেনো আপন মনে গোপন র'য়ে॥

১৬

আমি জালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি।
আমি শুন্ব ব'সে আঁধার-ভরা গভীর বাণী॥
আমার এ-দেহ মন মিলায়ে যাক্ নিশীথ রাতে,
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাকু না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধথানি॥

আমার সকল হৃদয় উধাও হ'বে তারার মাঝে
যেখানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ খোঁজা এই হ'ল সারা,
এখন দিগ্বিদিকের শেষে এসে, দিশাহারা
কিসের আশায় ব'সে আছে অভয় মানি॥

আমায় থাক্তে দে না আপন মনে।
সেই চরণের পরশ্থানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
কথার পাকে কাজের ঘারে
ভূলিয়ে রাখে কে আর মোরে ?
তার স্মরণের বরণমালা গাঁথব বসে গোপন কোণে ॥
এই যে ব্যথার রতনখানি
আমার বুকে দিল আনি—
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে
একা চলি তার উদ্দেশে,
নয়নজলে সামনে দাঁডাই তারে সাজাই তারি ধনে ॥

24

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে ব'সে॥
আজ কেন মোর পড়ে মনে
কখন যেন চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে—
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে ব'সে॥

আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে। রাতের মুখের আঁধারখানি খুল্বে ইঙ্গিতে। শুক্ররাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে, সব আবরণ যাবে যে খ'সে; সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে ব'সে॥

12

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ্ বেলাতে
তোমার স্থ্রে স্থরে স্থর মেলাতে॥
আমার একতারাটির একটি তারে
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে।
তোমার স্থরে স্থর মেলাতে॥
আমার এ তার বাঁধা কাছের স্থরে,
ঐ বাঁশি যে বাজে দ্রে।
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে
যোগ দিতে কি স্বাই পারে,
বিশ্ব-ছদয়-পারাবারে
রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে,
তোমার স্থরে স্থরে স্থর মেলাতে॥

ه ې

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে॥
বনের ছায়ার জল-ছলছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ঐ গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্ বাজে॥
কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা,
গোপন মিলন-অমৃতগদ্ধ ঢালা;
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥

২১

সময় আমার নাই যে বাকি,
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে না কি ॥
বারে বারে কা'রা করে আনাগোনা,
কোলাহলে স্থরটুকু আর যায় না শোনা,
কণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি
শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেবে না কি ॥

পণ করেছি তোমার হাতে আপনারে
শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে।
মিটিয়ে দেব সকল থোঁজা, সকল বোঝা,
ভোর বেলাকার একলা পথে চলব সোজা,
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আঁখি;
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে না কি॥

২২

এবার রঙিয়ে গেল হৃদয় গগন সাঁঝের রঙে।
আমার সকল বাণী হ'ল মগন সাঁঝের রঙে॥
মনে লাগে দিনের পরে
পথিক এবার আসবে ঘরে;
পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঁঝের রঙে॥
অস্তাচলের সাগর কূলের এই বাতাসে
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে।
সন্ধ্যাযুথীর গন্ধ সনে
আসবে পথিক আপন মনে,
আপনি হবে নিদ্রা ভগন সাঁঝের রঙে॥

২৩

পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হ'ল কেন জানি।
সে কি শোনে আকাশ-কোণে ভোরের আলোর কানাকানি॥

ভাক উঠেছে মেঘে মেঘে,
অলস পাখা উঠল জেগে,
লাগল তা'রে উদাসী ঐ নীল গগনের পরশখানি ॥
আমার নীড়ের পাখী এবার উধাও হ'ল আকাশ মাঝে।
যায় নি কারো সন্ধানে সে, যায় নি যে সে কোনো কাজে।
গানের ভরা উঠল ভ'রে,
চায় দিতে তাই উজাড় ক'রে
নীরব গানের সাগরমাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী॥

**२**8

মোর বীণা ওঠে কোন্ স্থরে বাজি'
কোন্ নব চঞ্চল-ছন্দে।

মম অস্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে বসনাঞ্চল-প্রান্ত,
আলোকের মৃত্যে বনাস্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে॥
ঐ অস্বর-প্রান্তণ মাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞো।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপুঞো

কার পদ-পরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা;
সমীরণ বন্ধন হারা
উন্মন কোনু বন-গন্ধে॥

20

বাজোরে বাঁশরী বাজে।। স্থন্দরী, চন্দন মাল্যে মঙ্গল সন্ধ্যায় সাজো॥ বুঝি মধু ফাল্কন মাসে চঞ্চল পান্ত সে আসে, মধুকর পদভর-কম্পিত চম্পক অঙ্গনে ফোটেনি কি আজে।। রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুক কম্বণ হাতে, মঞ্জীর-ঝঙ্কুত পায়ে সৌরভ-মন্থর বায়ে বন্দন-সঙ্গীত-গুঞ্জন-মুখরিত নন্দন কুঞ্জে বিরাজো॥

দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগ্ল চিতে। সঙ্গোপনে ফুট্বে প্রেমের মঞ্জরীতে॥ মন্দবায়ে অন্ধকারে হুল্বে তোমার পাথের ধারে,

গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে—
ফুট্বে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
রাত যেন না রথা কাটে প্রিয়তম হে,
এসো এসো প্রাণে মম গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলন-ক্ষণে
রজনীগন্ধার কাননে,
স্থপন হ'য়ে এসো আমার নিশীথিনীতে

স্বপন হ'য়ে এসো আমার নিশীথিনীতে ফুট্বে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে॥

29

এই বুঝি মোর ভোরের তারা এলো সাঁঝের তারার বেশে ? অবাক-চোখে ঐ চেয়ে রয় চিরদিনের হাসি হেসে॥ দীর্ঘ বেলা পাইনি দেখা পাড়ি দিল কখন একা,

নামল আলোক-সাগর পারে অন্ধকারের ঘাটে এসে॥ সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়ে ছিল পথের গানে, সন্ধ্যা বেলা বাজায় বীণা কোনু স্থুরে যে কেইবা জানে। ৪৭ প্রত্যাশা

পরিচয়ের রসের ধারা কিছুতে আর হয় না সারা, বারে বারে নতুন করে চিত্ত আমার ভুলাবে সে॥

২৮

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ জালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে দীপ্ত শিখাটি বাহি,
আছি তাই পথ চাহি॥
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায় আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া॥
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ জালাইয়া যাও প্রিয়া॥

২৯

অশ্রুনদীর স্থান্তর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দারে ॥

নিজের হাতে নিজে বাঁধা, ঘরে আধা বাইরে আধা,
এবার ভাসাই সন্ধ্যাহাওয়ায় আপনারে ॥
কাট্ল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে ভার নামা রে মন, নীরব হয়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন বীণার তারে॥

পথিক হে, ঐ যে চলে, ঐ যে চলে
সঙ্গী তোমার দলে দলে ॥
অন্থ মনে থাকি কোণে,
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে পায়ের ধ্বনি আকাশতলে ॥
পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে
আমায় ভূমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে
এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই তোমার চলা হৃদয়তলে ॥

93

তরীতে পা দিইনি আমি পারের পানে যাইনি গো। ঘাটেই ব'সে কাটাই বেলা আর কিছুতো চাইনি গো॥ তোরা যাবি রাজার পুরে

অনেক দূরে,

তোদের রথের চাকার স্থরে আমার সাড়া পাইনি গো॥
আমার এ যে গভীর জলে খেয়া বাওয়া,
হয়ত কখন নিস্থত রাতে উঠবে হাওয়া।
আসবে মাঝি ওপার হতে উজান স্রোতে,
সেই আশাতেই চেয়ে আছি, তরী আমার বাইনি গো॥

ফিরবে না তা জানি;
আহা তবু তোমার পথ চেয়ে
জ্বলুক প্রদীপ খানি॥
গাঁথবেনা মালা জানি মনে
আহা তবু ধকক মুকুল আমার বকুল বনে
প্রাণে ঐ পরশের পিয়াস আনি॥
কোথায় তুমি পথ ভোলা
তবু থাক্ না আমার ত্য়ার খোলা।
রাত্রি আমার গীতহীনা,
আহা তবু বাঁধুক স্থরে বাঁধুক তোমার বীণা,
তারে ঘিরে ফিকুক কাঙাল বাণী॥

99

আয় আয়রে পাগল ভুল্বি রে চল আপ্নাকে।
ভোর একটুখানির আপ্নাকে।
ভূই ফিরিস্নে আর এই চাকাটার ঘুর্পাকে॥
কোন্ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে
ভোর ঘরের আগল যায় টুটে,
ভরে স্থযোগ ধরিস্ বেরিয়ে পড়িস্ সেই ফাঁকে,
ভোর ছয়ার-ভাঙার সেই ফাঁকে॥

নানান্ গোলে তুফান তোলে চার্দিকে,
বুঝিস্নে মন ফিরবি কখন্ কার দিকে।
তোর আপন বুকের মাঝখানে
বাজায় কে যে সেই জানে,
ওরে পথের খবর মিলবে রে তোর সেই ডাকে।
তোর আপন বুকের সেই ডাকে।

# পূজা

### পূজা।

5

নমি নমি চরণে। নমি কলুষহরণে। স্থারসনির্বর হে নমি নমি চরণে। নমি চির্নির্ভর হে মোহ-গহন-তরণে॥ নমি চিরমঙ্গল হে নমি চিরসম্বল হে। উদিল তপন গেল রাত্রি, জাগিল অমৃতপথযাত্ৰী নমি চির পথসঙ্গী, নমি নিখিলশরণে॥ নমি স্থথে ছঃখে ভয়ে নমি জয়পরাজয়ে অসীম বিশ্বতলে নমি চিত-কমলদলে নিবিড় নিভত নিলয়ে,

নমি জীবনে মরণে।

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে॥

এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই ত্'বাহু বাড়ায়ে॥
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হ'তে আসিল নাবিয়া;
ভূবন মিলে যায় স্থরের রণনে
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে॥

•

যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে॥
একের কথা আরে
বুঝ্তে নাহি পারে,
বোঝায় যত, কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে॥

যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু স্থ্র,
তাদের সবার স্থারে সবাই মেলে নিকট হ'তে দূর
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তা'র খোঁজে.
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে॥

8

তোমায় কিছু দেবো ব'লে চায় যে আমার মন,
নাইবা তোমার থাক্ল প্রয়োজন।

যখন তোমার পেলাম দেখা

অন্ধকারে একা একা

ফির্ভেছিলে বিজন গভীর বন—
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
নাইবা তোমার থাক্ল প্রয়োজন।

দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধূলাবালি।

অপমানের পথের মাঝে
তোমার বীণা নিত্য বাজে,

আপন স্থরে আপনি নিমগন।

ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে
নাইবা তোমার থাক্ল প্রয়োজন

দলে দলে আসে লোকে রচে তোমার স্তব,
নানা ভাষায় নানান্ কলরব।
ভিক্ষা লাগি' তোমার দ্বারে
আঘাত করে বারে বারে,
কত যে শাপ কত যে ক্রন্দন।
ইচ্ছা ছিল বিনাপণে আপ্নাকে দিই পায়ে,
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন॥

æ

আমি তা'রেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে। সে আছে ব'লে

> আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে॥ সে আছে ব'লে চোথের তারার আলোয়

এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম শাদায় কালোয়;
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে

আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন সমীরণে॥
তা'রি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে

আন্মনা কোন তানের মাঝে আমার গানের স্থরে। তুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়

কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চির দিনের ব'লে—
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে॥

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও— আপ্নাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধূলার-ঢাকা ধুইয়ে দাও॥

যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও॥
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,

সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার মুইয়ে দাও ॥
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও ।
আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান
তার নাইক বাণী নাইক ছন্দ নাইক তান ।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও ॥
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া

প্রাণে পাগল গানের হাওয়া, সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার মুইয়ে দাও॥

মরণের মূথে রেখে দূরে দূরে যাও চ'লে,
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে ব'লে ॥
অাধার আলোর পারে
থেয়া দিই বারে বারে,
নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ছলি সেই দোলে দোলে ॥
সকল রাগিণী বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে
কভু ভয়ে কভু জয়ে কভু অপমানে মানে।
বিরহে ভরিবে স্থরে,
ভাই রেখে দাও দূরে,
মিলনে বাজিবে বাঁশি, ভাই টেনে আনো কোলে

Ъ

আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে
আমি তোমার বাঁধন নেব তুলে ॥
যে-পথে ধাই নিরবধি
সে-পথ আমার ঘোচে যদি
যাব তোমার মাঝে পথের ভুলে ॥
যদি নেবাও ঘরের আলো,
ভোমার কালো আঁধার বাস্ব ভালো।

তীর যদি আর না যায় দেখা তোমার আমি হ'ব একা দিশাহারা সেই অকুলে॥

ັລ

অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি।
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক্
ধরায় তখন তিমির-গহন রাতি॥
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে
"আঁধারে পথ চিন্বে কেমন ক'রে?"
আমি কইছু "চলব আমি নিজের আলো ধ'রে,
হাতে আমার এই যে আছে বাতি॥"

বাতি যতই উচ্চ শিখায় জ্বলে আপন তেজে,
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা।
ছায়ায় মিশে চারিদিকে মায়া ছড়ায় সে যে,
আধেক-দেখা করে আমায় আঁধা।
গর্বভিরে যতই চলি বেগে
আকাশ তত ঢাকে ধূলার মেঘে,
শিখা আমার কেঁপে ওঠে অধীর হাওয়া লেগে,
পায়ে পায়ে স্কুন করে বাধা॥

হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিব্ল আমার বাতি।
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে
চেয়ে দেখি তিমির-গহন রাতি।
কেঁদে বলি, মাথা করে নীচু
"শক্তি আমার রইল না আর কিছু,"
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন্ পিছু পিছু
এসেছে মোর চিরপথের সাখী।

20

আকাশ জুড়ে শুনিসু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে॥
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে
কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে,
আপন আমার আপনি মরে লাজে॥
মন মিলে যায় আজ ঐ নীরব রাতে
তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।
অমনি করে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোকনা নামময়।
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়

তোমারি ঝরণা-তলার নির্জ্জনে

মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ক্ণে॥

রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে,

বলাকা কোন্গগনে উড়ে চলে;

আমি এই করুণ ধারার কল কলে

নীরবে কান পেতে রই আনমনে;

তোমারি ঝরণা-তলার নির্জ্জনে॥

দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ ক'রে,

মেটে বা নাই মেটে তা ভাব্ব না আর তার তরে।

সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে

এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে,

নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে

প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে;

তোমারি ঝরণা-তলার নির্জ্জনে॥

১২

তোমার দ্বারে কেন আসি
ভূলেই যে যাই—

কতই কি চাই,

দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই॥

সে সব চাওয়া স্থাখে ছখে
ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে,
গভীর বুকে
যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই॥
বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে,
ফেটে যাবে ঝরে ুযাবে দখিন বায়ে।
একটি চাওয়া ভিতর হতে
ফুট্বে তোমার ভোর আলোতে—
প্রাণের স্রোতে
অস্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই॥

30

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়।
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্মিয়॥
এসো অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি,
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়॥
এসো নব জাগ্রত প্রাণ
চির যৌবন জয়গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্বনাশা,
ক্রুন্দন দূর হোকৃ বন্ধন হোকৃ ক্ষয়॥

আমার হৃদয় ভোমার আপন হাতের দোলে দোলাও।
ক আমারে কী যে বলে ভোলাও ভোলাও॥
ওরা কেবল কথার পাকে
নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও॥
মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।
আজকে তুমি তেমনি ক'রে
সামনে তোমার রাখ ধ'রে,
আমার প্রাণে খেলার সে চেউ তোলাও॥

50

রজনীর শেষ তারা, গোপনে আঁধারে আধঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুস্থমে॥
সেই মত যিনি এই জীবনের আনন্দর্রপিণী
শেষক্ষণে দেন যেন তিনি
নব জীবনের মুখ চুমে॥
এই নিশীথের স্বপ্ররাজি
নবজাগরণক্ষণে নবগানে উঠে যেন বাজি।
বিরহিণী যে ছিলরে মোর হৃদয়ের মর্ম্মাঝে
বধুবেশে সেই যেন সাজে
নব দিনে চন্দনে কুষ্কুমে॥

আমায় দাওগো ব'লে
সেকি তুমি আমায় দাও দোলা অশান্তি দোলে॥
দেখতে না পাই পিছে থেকে
আঘাত দিয়ে হৃদয়ে কে
ঢেউ যে তোলে॥
মূখ দেখিনে তাই লাগে ভয়
জানি না যে এ কিছু নয়।
মূছব আঁখি উঠব হেসে,
দোলা যে দেয় সেই তো এসে
ধরবে কোলে॥

29

বুঝেছি কি বুঝি নাইবা সে তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই॥
ভোরের আলোয় নয়ন ভরে
নিত্যকে পাই নৃতন ক'রে
কাহার মুখে চাই॥
প্রতিদিনের কাজের পথে করতে আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান করেছে আনমনা।
ফদয়ে মোর কখন জানি
পড়ল পায়ের চিক্রখানি
চেয়ে দেখি তাই॥

দিন অবসান হ'ল।
আমার আঁথি হতে অস্তর্বির আলোর আড়াল তোলো॥
অন্ধকারের বুকের কাছে
নিত্য আলোর আসন আছে,
সেথায় তোমার ছ্য়ারখানি খোলো॥
সব কথা সবকথার শেষে
এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে।
স্তব্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে
গভীর বাণী আপনি বাজে,
সেই বাণীটি আমার কানে বোলো॥

79

আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শৃত্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি ?
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছেতো হাতখানি ॥
চাওয়া পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনো মতে
এখন সময় হ'ল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি ॥
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছেতো হাতখানি ॥

প্রবাহিণী ৬৬

আঁধার থাকুক্ দিকে দিকে আকাশ-অস্ক-করা,
তোমার পরশ থাকুক্ আমার হৃদয়-ভরা।
জীবন দোলায় ছলে ছলে আপনারে ছিলেম ভূলে
এখন জীবন মরণ ছ'দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি।
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছেতো হাতখানি॥

২ ০

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি ॥
রাতের তারা, দিনের রবি,
আঁধার আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি ॥
তোমার ভুবন-বীণার সকল স্থুরে
হৃদয় পরাণ দাও না পূরে।
হৃঃধস্থধের সকল হরয়,
ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ,
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
হৃদয় মাঝে দিক্ না আনি ॥

তোমার হাতের রাখী খানি বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে আলোক রাখী জড়ায় প্রাতে ॥
তোমার আশিষ আমার কাজে
সফল হবে বিশ্ব মাঝে
জ্বল্বে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে ॥
কর্ম্ম করি যে-হাত লয়ে কর্ম্ম-বাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হ'য়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি',—
সকল বাঁধন যাবে কাটি',
কর্ম্ম তথন বীণার মত বাজ্বে মধুর মূচ্ছনাতে॥

#### ২২

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে।
বৃঝি গো রাত পোহালো, বৃঝি ঐ রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগন পারে—
সমুখে ঐ হেরি পথ, তোমার কি রথ
পৌছবেনা মোর হুয়ারে॥

আকাশের যত তারা, চেয়ে রয় নিমেষহারা,
বসে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে,
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে
ভূব্বে আলোক-পারাবারে ॥
প্রভাতের পথিক সবে এল কি কলরবে—
গেল কি গান গেয়ে ঐ সারে সারে ।
বুঝিবা ফুল ফুটেছে
স্থর উঠেছে
অরুণ বীণার তারে তারে ॥

#### ২৩

তুমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে কী স্থর বাজালে
প্রভু আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু গভীর গোপনে॥
দিনের আলোর আড়াল টানি
কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্ত-রবির তোরণ হ'তে চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে॥
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী
সে যে তোমার বাঁশরী।

আমি শুনি তোমার আকাশ-পারের তারার রাগিণী
আমার সকল পাশরি।
কানে আসে আশার বাণী
খোলা পাব ছ্য়ারখানি
রাতের শেষে শিশির-ধোয়া প্রথম সকালে
ভোমার করুণ কিরণে॥

**\$8** 

ঐ সাগরের চেউয়ে চেউয়ে বাজ্লো ভেরী, বাজ্লো ভেরী। কখন আমার খুল্বে ছয়ার নাইক দেরি, নাইক দেরি॥ তোমার তো নয় ঘরের মেলা কোণের খেলা গো,

তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে জগৎ জুড়ে ফেরাফেরী। মরণ তোমার পারের তরী, কাঁদন তোমার পালের হাওয়া, তোমার বীণা বাজায় প্রাণে বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।

ভাঙ্ল যাহা পড়ল ধূলায় যাক্ না চুলায় গো।

ভর্ল যা তাই দেখ্নারে ভাই বাতাস ঘেরি আকাশ ঘেরি॥

20

যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে ছঃখধারার ভরাস্রোতে
তারে ডাক দিলে আজ কোন খেয়ালে আবার তোমার ওপার হতে।

শ্রাবণ রাতে বাদলধারে
উদাস ক'রে কাঁদাও যারে
আবার তারে ফিরিয়ে আনো ফুল-ফোটানো ফাগুন রাতে।
এপার হতে ওপার ক'রে
বাটে বাটে ঘোরাও মোরে।
কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা
এই কি তোমার একই খেলা,
লাগাও ধাঁধা বারে বারে এই আঁধারে এই আলোতে।

#### ২৬

এবার তুঃখ আমার অসীম পাথার পার হোলো যে পার হোলো।
তোমার পায়ে এসে ঠেক্ল শেষে সকল স্থথের সার হোলো।
এতদিন নয়নধারা
বয়েছে বাঁধন হারা.

কেন বয় পাইনি যে তার কুল কিনারা, আজ গাঁথ্ল কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হোলো ॥ তোমার সাঁজের তারা ডাক্ল আমায় যথন অন্ধকার হোলো।

> বিরহের ব্যথাখানি খুঁজে তো পায়নি বাণী,

এতদিন নীরব ছিল সরম মানি'। প্রশ পেয়ে উঠল গেয়ে তোমার বীণার তার হোলো॥

আজ

কোন্ ভীক্ষকে ভয় দেখাবি আঁধার তোমার সবই মিছে।
ভরসা কি মোর সাম্নে শুধু না হয় আমায় রাথবি পিছে।
আমায় দূরে যেই তাড়াবি
সেই তো রে তোর কান্ধ বাড়াবি,
ভোমায় নীচে নাম্তে হবে আমায় যদি ফেলিস্ নীচে।
যাচাই ক'রে নিবি মোরে
এই খেলা কি খেলবি ওরে ?
যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে
ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে,
যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে

২৮

আমার আঁধার ভালো; আলোর কাছে
বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
আলোরে যে লোপ ক'রে খায়
সেই কুয়াসা সর্কনেশে॥
অব্ঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে;
অভিমানী জ্ঞানী তোমার

পথ আপনায় আপনি দেখায় তোমার

তাই বেয়ে মা চলব সোজা।

যা'রা পথ দেখাবার ভীড করে গো

তা'রা কেবল বাড়ায় খোঁজা॥

সমারোহে ভুলিয়ে আনে. ওদের

এসে দেখি দেউল পানে,

আপন মনের বিকারটাকে

সাজিয়ে রাখে দেবতা-বেশে।

২৯

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে। বলে শুধু বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥

আমি যে তোর আলোর ছেলে,

সামনে দিলি অাঁধার মেলে:

আমার

মুখ লুকালি, মরি আমি সেই খেদে,

वृक्षिरम (म, वृक्षिरम (म, वृक्षिरम (म ॥

অন্ধকারে অস্ত-রবির লিপি লেখা.

আমারে তার অর্থ শেখা।

প্রাণের বাঁশীর তান সে নানা. তোর

সেই আমারই ছিল জানা

মরণ বীণার অজানা স্থর নেব সেধে: আজ

वृक्षित्य (म. वृक्षित्य (म. वृक्षित्य (म।।

জয় জয় পরমা নিজ্তি হে নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্বিতি হে নমি নমি॥
নমি নমি তোমারে, হে অকস্মাৎ
গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত,
লুপ্তি, স্থুপ্তি, বিস্মৃতি হে, নমি নমি॥
অঞ্চ শ্রাবণ প্লাবন হে, নমি নমি।
পাপ ক্ষালন পাবন হে, নমি নমি।
সব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আরতি হে. নমি নমি॥

## অবসান

### অবসান

5

কোথা হতে শুনতে যেন পাই
আকাশে আকাশে বলে, যাই॥
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
জেগে ওঠে দীর্ঘধাসে
হায়, তা'রা নাই, তা'রা নাই॥
কতদিনের কত ব্যথা
হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চলে যাওয়ার পথ যে দিকে
সে দিক্ পানে অনিমিধে
আজ ফিরে চাই ফিরে চাই॥

ş

যেদিন সকল মুকুল গেল ঝ'রে
আমায় ডাক্লে কেন এমন ক'রে॥
যেতে হবে যে-পথ বেয়ে
শুক্নো পাতা আছে ছেয়ে,
হাতে আমার শৃহ্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেব ভ'রে॥
গান হারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশি কী যে বলে।
নেই আয়োজন নেই মম ধন,
নেই আভরণ, নেই আবরণ,
রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধবে তোমায় বাহু ডোরে॥

9

তোমার হ'ল স্থক, আমার হ'ল সারা, তোমায় আমায় মিলে এম্নি বহে ধারা॥ তোমার জ্বলে বাতি, তোমার ঘরে সাথী,— আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা॥ তোমার আছে ডাঙা, আমার পারাবার: তোমার ব'মে থাকা, আমার খেয়া পার: তোমার হাতে রয়. আমার হাতে ক্যু. তোমার মনে ভয়, আমার ভয় হারা॥

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চ'লে এসেছি, কেউ কি তা জানে॥ তোমার আছে গানে গানে গাওয়া. আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া, মনে মনে মনের কথাখানি ব'লে এসেছি. কেউ কি তা জানে॥ ওদের তখন নেশা ধ'রেছিল, বঙীন রসে প্যালা ভ'রেছিল। তখনো ত কতই আনাগোনা. নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা; আমি কেবল ফিরে-আসার আশা দ'লে এসেছি, কেউ কি তা জানে॥

¢

যে পথ দিয়ে গেলরে তোর বিকেল বেলার যুঁই,
পথিক পরাণ চল্ সে পথে তুই ॥
সে পথ দিয়ে গেছেরে তোর সন্ধ্যা মেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথি তলে প্রাণের আনাগোনা
রইল না কিছুই ॥
যে পথে তার পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই
পথিক পরাণ চল্ সে পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযুথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠ্বে ফুটে তারার মত কায়াবিহীন মায়া
ছুঁই তারে না ছুঁই।
পথিক পরাণ চল্ সে পথে তুই॥

৬

নাই বা এলে সময় যদি নাই,
ক্ষণেক এসে বোলো না গো যাই যাই যাই॥
আমার প্রাণে আছে জানি
সীমাবিহীন গভীর বাণী,
চিরদিনের কথাখানি বলতে যেন পাই॥

সেই

অবসান

যখন দখিন হাওয়া কানন ঘিরে

এক কথা কয় ফিরে ফিরে,
পূর্ণিমা চাঁদ কা'রে চেয়ে

একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে,

যেন সময়হারা সেই সময়ে

চরম সে গান গাই ॥

9

দারে কেন দিলে নাড়া, ওগো মালিনী।
কার কাছে পাবে সাড়া, ওগো মালিনী
তুমি তো তুলেছ ফুল, গেঁথেছ মালা,
আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা,
খুঁজে তো পাই নি পথ, দীপ জালিনি॥
ঐ দেখ গোধূলীর ক্ষীণ আলোতে
দিনের শেষের সোনা ডোবে কালোতে।
আঁধার নিবিড় হ'লে আসিয়ো পাশে,
যখন দ্রের আলো জালে আকাশে
অসীম পথের রাতি দীপশালিনী॥

Ъ

তুমি তো সেই যাবেই চ'লে কিছু তো না র'বে বাকি আমায় ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে র'বে সেই কথা কি॥ ভূমি পথিক আপন মনে
এলে আমার কুস্থম বনে,
চরণপাতে যা দাও দ'লে সে সব আমি দেব ঢাকি'॥
বেলা যাবে আঁধার হবে, একা ব'সে হৃদয় ভ'রে
আমার বেদনখানি আমি রেখে দেব মধুর ক'রে।
বিদায় বাঁশির করুণ রবে
সাঁঝের গগন মগন হ'বে,
চোখের জলে ছখেব শোভা নবীন ক'রে দেব রাখি॥

৯

ভরা থাক স্মৃতি স্থধায়
বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিয়ো আনি॥
বিষাদের অশুজলে
নীরবের মর্ম্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে
ফুদয়ের নূতন বাণী॥
যে পথে যেতে হবে
সে পথে তুমি একা,
নয়নে আঁধার র'বে,
ধেয়ানে আলোক রেখা।

**৮৩** অবসনি

সারাদিন সঙ্গোপনে স্থারস ঢাল্বে মনে পরাণের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি॥

50

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধ্য়ো ধর্লি রে কে তুই ?

আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভর্লি রে কে তুই ॥

দূরে পশ্চিমে ঐ দিনের পারে

অস্ত-রবির পথের ধারে

রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পর্লি রে কে তুই ॥

সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ যে ?

সন্ধ্যা হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ঐ যে ?

তোর হঠাৎ-খনা প্রাণের মালা

ভর্ল আমার শৃষ্ম ডালা,
মরণ পথের সাথী আমায় কর্লি রে কে তুই ॥

>>

যদি হ'ল যাবার ক্ষণ,
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন॥
বাবে বাবে যেথায় আপন গানে
স্বপন ভাসাই দূরের পানে,

প্রবাহিণী ৮৪

মাঝে মাঝে দেখে যেয়ে। শৃত্য বাতায়ন,
সে মোর শৃত্য বাতায়ন॥
বনের প্রান্তে এ মালতীর লতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা।
ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখী
স্মরণখানি আন্বে না কি,
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন,
আমাদের বিরহ মিলন॥

১২

কেন আমায় পাগল করে যাস্
থরে চলে-যাওয়ার দল॥
আকাশে বয় বাতাস উদাস
পরাণ টলমল॥
প্রভাত তারা দিশাহারা,
শরৎ মেঘের ক্ষণিক ধারা,
সভা-ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল,
থরে চলে যাওয়ার দল॥
নাগ-কেশরের ঝরা কেশর ধূলার সাথে মিতা।
গোধূলি সে রক্ত আলোয় জালে আপন চিতা।

শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা,
আম্লকী বন মরণ-মাতা',
বিদায় বাঁশির স্থারে বিধুর সাঁঝের দিগঞ্জ,
ওরে চলে যাওয়ার দল॥

20

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে

ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥

তাইতো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে

ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে;

নতুন স্থরে গান উড়ে যায় আকাশপারে,

নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥

ওগো আমার নিত্য নতুন দাঁড়াও হেসে,

চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।

দিনের শেষে নিব্লো যখন পথের আলো,

সাগর তীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,

তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে,

শৃত্যে আমার উঠলো তারা সারে সারে ॥

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায রইলো না. (সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥) কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইলো না. (সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি)॥ আমার প্রাণের গানের ভাষা শিখবে তারা ছিল আশা. উডে গেল, সকল কথা কইলো না। (সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥) স্বপন দেখি যেন তারা কার আশে ফেরে আমার ভাঙা খাঁচার চার পাশে (সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥) এত বেদন হয় কি ফাঁকি ? ওরা কি সব ছায়ার পাখী ? আকাশ পারে কিছুই কি গো বইলো না ? (সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥)

আমার সকল ছখের প্রদীপ জেলে, দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন॥

যথন্ বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায় মাঝে,
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা যথন্ বাজে,
তথন আপন শেষ শিখাটি জাল্বে এ জীবন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥

অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন ডোরে
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।

যথন পূজার হোমানলে উঠবে জ্লে' একে একে তা'রা
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা,
গস্ত-রবির ছবির সাথে মিল্বে আয়োজন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥

১৬

কেনরে এই ছুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয় ? জয় অজানার জয়। এই দিকে তোর ভরসা যত, ঐ দিকে তোর ভয় ? জয় অজানার জয়॥ জানা-শোনার বাসা বেঁধে
কাট্ল তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়;
জয় অজানার জয় ॥
মরণকে তুই পর করেছিস্, ভাই,
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হল তাই।
হু'দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে
তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসধানা সেই কি শৃন্থময় ?
জয় অজানার জয় ॥

39

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা,
মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে;
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্লে॥

যথন জম্বে ধূলা তানপূরাটার তারগুলায়—
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের
পরবে সজ্জা বনবাসের,
গ্যাওলা এসে ঘিরবে দীঘির ধারগুলায়,
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্লে ॥

তখন এম্নি করেই বাজ্বে বাঁশী এই নাটে,
কাট্বে গো দিন যেমন আজো দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এমনি সেদিন উঠ্বে ভরি,
চরবে গোরু, খেল্বে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্লে॥
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাক্বে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।

আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্লে। তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

36

ঐ বৃঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা আকাশ দেয় ঢাকি ॥
ভয় কিরে তোর ভয় কারে
দার খুলে দিস্ চার্ধারে,
শোন্ দেখি ঘোর হুস্কারে
নাম তোরি ঐ যায় ডাকি ॥
তোর স্থরে আর তোর গানে
দিস্ সাড়া ভুই ওর পানে।
যা নড়ে তায় দিক্ নেড়ে,
যা যাবে তা যাক্ ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙ্বেরে
যা রবে তাই থাক্ বাকি ॥

79

যে আমি ঐ ভেসে চলে কালের চেউয়ে আকাশতলে, দূরে রেখে দেখ্চি তারে চেয়ে

ধূলার সাথে, জলের সাথে, ফুলের সাথে, ফলের সাথে, সবার সাথে চল্চে ও যে ধেয়ে॥ ও যে সদাই বাইরে আছে, তুঃথে স্থাথে নিত্য নাচে, চেউ দিয়ে যায়, দোলে যে চেউ খেয়ে: একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একট ঘায়ে ক্ষত জাগে, ওরি পানে দেখচি আমি চেয়ে॥ এই যে আমি ঐ আমি নই, আপন মাঝে আপনি যে রই. যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে— মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দীপ্ত আমি। ওরি পানে দেখচি আমি চেয়ে॥

٥ ډ

যাব, যাব, যাব তবে ;
থেতে যদি হয় হবে।
লেগেছিল কত ভালো
এই যে আঁধার আলো,
খেলা করে শাদা কালো
উদার নভে।

## বিবিধ

## বিবিধ

۲

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে ছুইহাতে;
স্থাপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নৃতন সংঘাতে॥
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়,
আলোছায়ার জোয়ার ভাঁটায়.

প্রাণের মাঝে ঐ যে বাজে ছঃখে স্থে শঙ্কাতে॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদাকালোর দ্বে যে ঐ ছন্দে নানান্রং জাগে॥
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে॥

২

ফিরে চল্ মাটির টানে;
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে॥
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে॥

দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা, জন্মরণ ওরি হাতের অলখ স্থতোয় গাঁথা॥ ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর পানে আত্মহারা রে, প্রাণের বাণী ব'য়ে আনে॥

9

অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে
দিনের বিদায় ক্ষণে
গেয়োনা গেয়োনা চঞ্চল গান
ক্লান্ত এ সমীরণে ॥
ঘন বকুলের মান বীথিকায়
শীর্ণ যে-ফুল ঝরে ঝরে যায়
তাই দিয়ে হার কেন গাঁথ হায়
লাজ বাসি তায় মনে,
চেয়োনা চেয়োনা মোর দীনতায়
হেলায় নয়নকোণে ॥
এসো এসো কালি রজনীর অবসানে
প্রভাত-আলোক-দ্বারে।
যেয়োনা যেয়োনা অকালে হানিয়া
সকালের কলিকারে।

এসো এসো যদি কভু স্থসময়
নিয়ে আসে তার ভরা সঞ্চয়,
চির নবীনের যদি ঘটে জয়,
সাজি ভরা হয় ধনে।
নিয়োনা নিয়োনা মোর পরিচয়
এ ছায়ার আবরণে॥

8

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাঁছে॥
সন্ধ্যা আকাশ বিনা ডোরে বাঁধলো মোরে গো;
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা আমায় যাচে॥
যে-কুস্থম আপ্নি ফোটে আপ্নি ঝরে রয়না ঘরে গো
তারা যে সঙ্গী আমার বন্ধু আমার চায় না পাছে॥
আমারে ধর্বি ব'লে মিথ্যে সাধা;
আমি যে নিজের কাছে নিজের গানের স্থরে বাঁধা।
আপ্নি যাহার প্রাণ ছলিল মন ভুলিল গো,
সে মানুষ আগুন ভরা, পড়লে ধরা সে কি বাঁচে?
সে যে ভাই হাওয়ার স্থা, ডেউয়ের সাথী দিবারাতি গো
কেবলি এডিয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে॥

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ্ করা। মোর সাথে ছিল তুখের ফলের ভার অঞ্র রুসে ভরা। সহসা আসিল কহিল সে স্থন্দ্রী, "এস না বদল করি", মুখ পানে তার চাহিলাম মরি মরি নিদয়া সে মনোহরা॥ সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা. চাহিল সকৌতুকে। আমি লয়ে তার নব ফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিত্ব বুকে। ''মোর হ'ল জয়" যেতে যেতে কয় হেসে. मृत ठटल राज वता, সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা॥

এক্লা বসে একে একে অন্তমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে॥
হায়রে বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে
ও যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণ মূলে
অকারণে,

কখন তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে অক্যমনে॥

দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়
এম্নি তোমার আলসভরা অবহেলায়,
হয়তো তখন বাজ্বে ব্যথা সন্ধ্যেবেলায়
অকারণে,

চোথের জলের লাগ্বে আভাস নয়ন কোণে অক্যমনে॥

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাটমাঝে পরান্থ রাজটীকা।
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ
জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার
প্রথম প্রেমের লিখা॥
আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখীর কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে
নিখিল ভুবন উঠ্বে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব
ক্ষণিক মরীচিকা॥

Ъ

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যা তারা তাকায় তারি আলো দেখ্বে ব'লে॥
সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে॥

সেই আলোটি নেবে জ্বলে
শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্ল সন্ধ্যা তারার বাণী
আকাশ হতে আশীয আনি,
অমর শিখা আকুল হল মর্ত্য শিখায় উঠ্তে জ্ব'লে॥

৯

আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥

ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ,
আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥
হেথায় মন্দমধুর কানাকানি জলেস্থলে
শ্রামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙীন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার আলোয় আলিঙ্গন,
হেথা লাগ্ল রে মন লাগ্ল রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে মোর খেলার ছলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে,
মাটি পায়না তাকে॥
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশ পুরে,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শৃত্যে আঁকে,
মাটি পায়না তাকে॥
শেষে বজ্ব তারে বাজায় ব্যথা বহি জালায়,
ঝঞ্চা তারে দিখিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে।
তখন চোখের জলে নামে সে যে চোখের জলের ডাকে,

22

মাটি পায়রে তাকে॥

অগ্নিশিখা এসো এসো আনো আনো আলো।
ছঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শাস্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো সিশ্ধ ভালোবাসা আনো নিত্য ভালো॥

এস পুণ্যপথ বেয়ে এস হে কল্যাণী।
শুভ সুপ্তি শুভ জাগরণ দেহ আনি।
হুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্ণিমেষে,
আননদ উৎসবে, তব শুভ হাসি ঢালো॥

> <

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল,
যে বাঁধনে মােরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল ॥
পথে পথে তারে খুঁজিনু,
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল ॥
এসেছিল মন হরিতে
মহা পারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে,
আপনারে গেল হারায়ে।

তারি আপনারি মাধুরী আপনারে করে চাতুরী, ধরিবে কি ধরা দিবে সে কি ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

30

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো॥
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-তুয়ারে ঘা দিয়ো॥
আকুল আঁচলে পথিক-চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো॥
এস এস বিনা ভূষণেই,
দোষ নেই তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক, ঐ তব রূপ
অযতন-ভাঁদে ভাঁদিয়ো।
শুধু হাসিখানি আঁখি কোণে হানি
উত্তলা হৃদয় ধাঁধিয়ো॥

যখন ভাঙ্ল মিলন মেলা
ভেবেছিলেম ভুল্বনা আর চক্ষের জল ফেলা॥
দিনে দিনে পথের ধূলায়
মালা হ'তে ফুল ঝ'রে যায়,
জানিনে ত কখন এল বিস্মরণের বেলা॥
দিনে দিনে কঠিন হ'ল কখন্ বুকের তল,
ভেবেছিলেম ঝর্বেনা আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কারা তখন থামে না যে
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা॥

16

না হয় তোমার যা হয়েচে তাই হ'ল ;
আরো কিছু নাই হ'ল, নাই হ'ল, নাই হ'ল ॥
কেউ যা কভু দেয় না ফাঁকি
সেইটুকু তোর থাক্ না বাকি ;
পথেই না হয় ঠাঁই হ'ল,
আরো কিছু নাই হ'ল, নাই হ'ল, নাই হ'ল,

চল্রে সোজা বীণার তারে ঘা দিয়ে
ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে।
হারিয়ে চলিস্ পিছনেরে,
সামনে যা পাস কুড়িয়ে নেরে—
থেদ কিরে তোর যা'ই হ'ল—
আরো কিছু নাই হ'ল, নাই হ'ল, নাই হ'ল॥

১৬

সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধল অকারণে ॥
গতি-রাগের সে ছিল গান, আলো ছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চম্কে দিত বনে ।
কে তারে বাঁধল অকারণে ॥
মেঘলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেত পায়ে
তমাল ছায়ে ছায়ে ।
ফাগুনে সে পিয়াল তলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিনহাওয়ার চঞ্চলতার সনে ।
কে তারে বাঁধল অকারণে ॥

59

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে॥ আমার ফুলে আর কি কবে,
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে॥
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে,
বিস পথের তরুছায়ে।
সাথীহারার গোপন ব্যথা
বল্ব যারে সেজন কোথা,
পথিকরা যায় আপন মনে, আমারে যায় পিছে রেখে॥

36

সে আমার গোপন কথা
শুনে যা, ও সখি।
ভেবে না পাই বল্ব কি ॥
প্রাণ আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হয়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি ॥
সে যেন আসবে আমার মন বলেছে,
হাসির পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।
দেখ্লো তাই দেয় ইসারা
তারায় তারা,
চাঁদ হেসে ঐ হল সারা তাহাই লখি'॥

যেন কোন্ ভুলের ঘোরে
চাঁদ চলে যায় সরে সরে ॥
পাড়ি দেয় কালো নদী,
আয় রজনী দেখ্বি যদি,
কেমনে ভূই রাথবি ধরে,
দূরের বাঁশি ডাক্ল ওরে ॥
প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে
সর্কানশের সাধন কি এ ?
মগ্ন হয়ে রইবে বসে
মরণ ফুলের মধুকোষে,
নভুন হয়ে আবার ভোরে
মিল্বে বৃঝি স্থধায় ভ'রে ॥

২০

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জানো সে যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে,
শুকায় তা' পলে পলে,
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়,
বায়ু পর্শন নাহি সয়॥

এসো এসো, ছঃখ, জ্বালো শিখা, দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা। মরণ আস্থক চুপে পরম প্রকাশরূপে, সব আবরণ হোক্ লয়, ঘুচুক্ সকল পরাজয়॥

٤5

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়

মরি একি তোর ছস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়

তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ

দহে অস্তরে নির্বাক বহিং।
ওঠে কি নিষ্ঠুর হাস,

তব মর্শ্মেযে ক্রন্দন, তয়ি।
মাল্য যে দংশিছে হায়,

তোর শয্যা যে কণ্টক-শয্যা।
মিলন-সমুদ্র-বেলায়

চির-বিচ্ছেদ-জর্জের মজ্জা॥

না-ব'লে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম নাইজানে। কাছে তার রই, তব্ও বাথা যে রয় পরাণে॥ যে-পথিক পথের ভুলে এলো মোর প্রাণের কুলে পাছে তার ভুল ভেঙে যায় চ'লে যায় কোন উজানে আঁখি মোর ঘুম না জানে॥ এলো যেই এলো আমার আগল টুটে', খোলা দার দিয়ে আবার যাবে ছুটে। খেয়ালের হাওয়া লেগে যে-ক্ষ্যাপা ওঠে জেগে সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে॥

২৩

আছ আকাশ পানে তুলে মাথা, কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা॥ ফাগুন বেলায় ব'হে আনে
আলোর কথা ছায়ার কানে,
তোমার মনে তারি সনে
ভাবনা যত ফেরে যা'-তা'॥
কাছে থেকে রইলে দূরে,
কায়া মিলায় গানের স্করে।
হারিয়ে যাওয়া হৃদয় তব
মূর্ত্তি ধরে নব নব,
পিয়াল বনে উড়ালো চুল
বকুল বনে আঁচল পাতা॥

**५**8

না, না গো না,
কোরো না ভাবনা,
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না ॥
যখনি চ'লে যাই
আসিব ব'লে যাই,
আলো ছায়ার পথে করি আনাগোনা ॥
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে।
বারে বারেই জানি তুমিত চির হে।

ক্ষণিক আড়ালে
বারেক দাঁড়ালে,
মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না॥

20

পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভ'রে,
জানিয়ে দে তাই সাহস ক'রে॥
দেয় যদি তোর ছয়ার নাড়া
থাকিস্ কোণে, দিস্নে সাড়া,
বলুক্ সবাই, "সৃষ্টিছাড়া,"
বলুক সবাই "কী কাজ তোরে॥"
বলিস্ "আমি কেহই না গো,
কিছুই নহি যে-হই না গো।"
শুনে বনে উঠ্বে হাসি,
দিকে দিকে বাজ্বে বাঁশি,
বল্বে বাতাস, "ভালোবাসি,"
বাঁধ্বে আকাশ অলখ-ডোরে॥

২ঙ

ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥ কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকৃপে,
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥
আজ কী দেখি কালো চুলের আঁধার ঢালা,
স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মাণিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভ'রে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধৃপে,
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥

9

সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভূঁয়ে
মেঠো ফুলের ব্লাশাপাশি;
শুনেছিলেম তারার বাঁশি॥
সকাল বেলা খুঁজে দেখি,
স্বপ্নেশোনা সে সুর এ কি
মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি॥
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
ধরা দিল শেষে ধরার ধূলির পরে।

প্রবাহিণী ১১৬

এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা আকাশ থেকে ভেসে-আসা, এ যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি॥

২৮

আজ স্বার রঙে রঙ মিশাতে হবে।
থগো আমার প্রিয়,
তোমার রঙীন উত্তরীয়
পর' পর' তবে॥
মেঘ রঙে রঙে বোনা,
আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ যে বাজ্ল পাখীর রবে॥
আজ রঙ সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে
তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা স্বুজ ধানের ক্ষেতে।
মেই রাতের স্বপন-ভাঙা
আমার হৃদয় হোক্না রাঙা
তোমার রঙেরি গৌরবে॥

তুঃখ যে তোর নয়রে চিরস্তন,
পার আছেরে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন ॥
এই জীবনের ব্যথা যত
এইখানে সব হবে গত,
চিরপ্রাণের আলয় মাঝে বিপুল সান্তন ॥
মরণ যে তোর নয়রে চিরস্তন,
হুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি ছিঁড়বেরে বন্ধন ।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে
পূজার কুসুম ঝরে' পড়ে,
যাবার বেলায় ভর্বে থালায় মালা ও চন্দন ॥

90

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্ত্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি॥
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্মভার, মিলি স্বার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব হুর্জেয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

বিল্পবিপদ হুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যা'রা, মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা। দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?

নিশ্চল নিবর্বীয়্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে, ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে,

প্রাণ দাও প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,

জাগ্ৰত ভগবান হে॥

ন্তন-যুগ-সূধ্য উঠিল ছুটিল তিমিররাত্রি, তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী। দিন আগত ঐ.

ভারত তবু কই ?

গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে,

গ্লানি তার মোচন কর, নর-সমাজ মাঝে। স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে.

জাগ্রত ভগবান হে॥

জনগণ-পথ তব জয়রথ-চক্র-মুখর আজি, স্পন্দিত করি' দিগ-দিগন্ত শঙ্খ উঠিল বাজি'।

দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
দৈহা জীৰ্ণ কক্ষ তা'র মলানে শীৰ্ণ-আশা,

আস-রুদ্ধ চিত্ত তা'র, নাহি নাহি ভাষা।

কোটি-মৌন-কণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে;
জাগ্রত ভগবান হে ॥
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে;
বিৰ্জ্জিল ভয় অৰ্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তা'র নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

93

মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জল আজ হে,
বরপুত্রসজ্ম বিরাজ' হে।
শুভ শুজা বাজহ বাজহে॥
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পুর্ণ কর', লহ জ্যোতি-দীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজহে,
শুভ শুজা বাজহ বাজহে;
বল' জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম
জয় তপস্বী রাজ হে॥

এস' বজ্র-মহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস' হে, ধন্ম কর' এ দেশ হে।
সকল যোগী সকল ত্যাগী এস' হঃসহ হঃখভাগী,
এস' হুর্জ্জয় শক্তি-সম্পদ্ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস' জ্ঞানী এস' কর্ম্মী নাশ ভারত-লাজ হে॥
এস' মঙ্গল, এস' গৌরব,
এস' অক্ষয় পুণ্য-সৌরভ,
এস' তেজঃসূর্য্য উজ্জল কীর্ত্তি-অন্বর মাঝ হে।
বীরধর্ম্মে পুণ্যকর্মে বিশ্ব-হৃদয়ে রাজ' হে।
জয় বাজহ বাজহে।
জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম
জয় তপদ্বী রাজ হে॥

## ৩২

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল-গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা॥
কেমন করে নাম্বে বোঝা,
তোমার আপদ নয় যে সোজা,
অন্তরেতে আছে যখন ভয়ের ভীষণ ভারখানা॥
রাতের আঁধার ঘোচে বটে বাতির আলো যেই জ্বালো।
মূর্চ্ছাতে যে আঁধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালো।

ঝড় তুফানে চেউয়ের মারে
তবু তরী বাঁচ্তে পারে,
সবার বড় মার যে তোমার ছিদ্রটার ঐ মারখানা॥
পর তো আছে লাখে লাখে কে তাড়াবে নিঃশেষে ?
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর ক'রে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে ?
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বারখানা॥
শৃত্য ঝুলির নিয়ে দাবী রাগ করে রোস্ কার পরে ?
দিতে জানিস্ তবেই পাবি পাবিনে ত ধার ক'রে।
লোভে ক্ষোভে উঠিস্ মাতি,
ফল পেতে চাস্ রাতারাতি,
মুঠোরে তোর করবে ফুটো আপন খাঁড়ার ধারখানা॥

99

জয় যাত্রায় যাওগো, ওঠ' জয় রথে তব। মোরা জয় মালা গেঁথে আশা চেয়ে বদে র'ব আঁচল বিছায়ে রাখি
পথ-ধূলা দিব ঢাকি,
ফিরে এলে হে বিজয়ী হৃদয়ে বরিয়া ল'ব।
আঁকিয়ো হাসির রেখা
সজল আঁথির কোণে,
নব বসন্ত শোভা
এনো এ কুঞ্জ বনে।
সোনার প্রদীপে জালো
আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব॥

## **엑고-5**5

## ঋতু-চক্র

۵

প্রথর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে
থোলো খোলো খোলো দার॥
বাহির হয়েছি কবে
কা'র আহ্বান রবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার॥
বুকে বাজে আশাহীনা
ক্ষীণ-মর্ম্মর বীণা,
জানিনা কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তার।

আজি সারাদিন ধ'রে

প্রাণে স্থর ওঠে ভ'রে,

একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার॥

ঽ

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃছ মন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ॥
স্বপ্পশেষের বাতায়নে
হঠাং আসে ক্ষণে ক্ষণে
আধো-ঘুমের প্রান্ত-ছোঁওয়া বকুলমালার গন্ধ॥
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কিসের হর্ষ।
যেনরে সেই উড়ে-পড়া এলোকেশের স্পর্শ।
চাঁপাবনের কাঁপন-ছলে
লাগে আমার বুকের তলে
আরেকদিনের প্রভাত হতে হুদয়-দোলার স্পন্দ

9

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস কোন্ অতলের বাণী এমন
কোথায় খুঁজে পেলে ?
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি এলো
গভীর ছায়া ফেলে॥
ক্ষুদ্র তপের সিদ্ধি একি ঐ যে তোমার বক্ষে দেখি ?
ওরি লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জেলে॥

নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষ্ধার মতো তোমার রক্তনয়ন মেলে। ভীষণ তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত যেন হান্বে অবহেলে। হঠাৎ তোমার কপ্তে এযে আশার ভাষা উঠ্লো বেজে, দিলে তরুণ শ্রামলরূপে করুণ স্থা ঢেলে॥

8

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে ॥
রজনী নিজাহীন,
দীর্ঘ দশ্ধ দিন,
আরাম নাহি যে জানে ॥
শুক্ষ কানন শাথে
ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে ॥
ভয় নাহি, ভয় নাহি।
গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্চার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে॥

œ

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে॥
তব পিঙ্গল জটা
হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহুর্ষ্টি অস্তরে গিয়ে পশে॥
বুঝি না, কিছু না জানি
মর্শ্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্র বাণী।
দিগ্দিগস্ত দহি'
হুঃসহ তাপ বহি'
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে॥
সারা হয়ে এলে দিন
সক্ষ্যামেথের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।

শান্ত হইয়া র'বে, তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্স দে॥

৬

দীপ্তি তোমার তবে

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা। খেল' খেল' তব নীরব ভৈরব খেলা॥ যদি ঝ'রে পড়ে পড়ুক পাতা,
মান হয়ে যাক্ মালা গাঁথা.
থাক্ জনহীন পথে পথে মরীচিকা জাল ফেলা॥
শুঙ্গ্লায় খ'সে-পড়া ফুলদলে
ঘূলী আঁচল উড়াও আকাশতলে।
প্রাণ যদি কর' মরুসম,
তবে তাই হোক্, হে নির্মাম,
তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলন মেলা॥

9

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তিভরা কোন্ বেদনার মায়।
স্থপাভাসে ভাসে মনে মনে ॥
কৈশোরে যেই সলাজ কানাকানি
খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়
মর্ম্মরিছে গহন বনে বনে ॥
যে-নৈরাশা গভীর অঞ্জলে
ভূবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সে বনযুথীর বাসে
উচ্ছ্যুসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায়

হৃদয় আমার, ঐ বৃঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে ॥
মোহন এল ভীষণ বেশে,
আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে,
এল তোমার সাধন-ধন চরম সর্বনাশে ॥
বাতাসে তোর স্থর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বৃক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্রে হতাশ, আয়রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
এল তোমার পথের সাথী বিপুল অট্টহাসে॥

৯

এস এস, হে তৃষ্ণার জল, ভেদ কর' কঠিনের ক্রুর বক্ষতল, কলকল, ছলছল। এস এস উৎসম্রোতে গৃঢ় অন্ধকার হতে, এসহে নির্মাল, কলকল, ছলছল। রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়। তুমি যে খেলার সাথী সে তোমারে চায়। তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগায় গান. এস হে উজ্জ্বল, কলকল ছলছল॥ হাঁকিছে অশান্ত বায় ''আয়, আয়, আয়,'' সে তোমায় খুঁজে যায়। তাহার মুদঙ্গ রবে করতালি দিতে হবে, এস হে চঞ্চল, কলকল, ছলছল॥ মক্রদৈত্য কোন মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এস বন্ধহীন ধারা, এস হে প্রবল,

50

কলকল, ছলছল॥

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দার ভাঙ্বে ব'লে রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥ সাত সমুজ পারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেঁকে
ছন্দুভি যে উঠল বেজে বিষম কলরোলে।
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥
বীরের পদপরশ পেয়ে মূর্চ্ছা হ'তে জাগে,
বস্থন্ধরার তপ্তপ্রাণে বিপুল পুলক লাগে।
মরকতমণির থালা সাজিয়ে, গাঁথে বরণ মালা,
উতলা তার হিয়া আজি সজল হাওয়ায় দোলে।
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥

22

পূব সাগরের পার হ'তে কোন্ এল' পরবাসী।
শৃত্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন
সাপ খেলাবার বাঁশী॥
সহসা তাই কোথা হ'তে
কুলুকুলু কলম্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী॥
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু
ডমরুরব হয়েছে ঐ স্কুর।
তাই শুনে' আজ গগনতলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উদাসী॥

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ-যে ডেকে যায়,
আয় আয় আয় ।
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই,
যাই, যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায় ॥
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ-যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
কাশেব বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়॥

70

আজ নবীন মেঘের স্থুর লেগেছে আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে॥
কেমন ক'রে যায় যে ডেকে
বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে ক্ষণে॥

বাঁধন-হারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী যায় যে ব'লে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানসলোকে গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে॥

58

বহুষুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে ॥
যে-মিলনের মালাগুলি
ধ্লায় মিশে হ'ল ধ্লি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে ॥
সেদিন এম্নি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিথে
চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে॥

50

এ কী গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়ালে ধ'রে সকল আকাশ আকুল ক'রে॥ সেই বাণীর পরশ লাগে,
নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে ধরার হৃদয় ওঠে ভ'রে॥
কে সে বাঁশি বাজিয়েছিল কবে প্রথম স্থরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল স্থদ্র আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশির ধ্বনিখানি
আজ আঘাঢ় দিল আনি,
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হ'রে॥

১৬

কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে,
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে॥
বর্ষণের পরশনে
শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন-যে আমার স্থান পাশা মেলে॥
আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে,
পূব হাওয়াতে টেউ খেলে যায় ডানার গানের ভুফান লেগে।
বিল্লিম্খর বাদল সাঁঝে
কে দেখা দেয় হুদেয় মাঝে,
স্থানরপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে॥

আষাঢ় কোথা হ'তে আজি পেলি ছাড়া ?

মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥

জয়ধ্বজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে
পূব হ'তে কোন্ পশ্চিমেতে যায়রে উড়ে,

গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া॥
নাচের নেশা লাগ্ল তালের পাতায় পাতায়,

হাওয়ার দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়

আকাশ হ'তে আকাশে কা'র ছুটোছুটি,
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি,
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া॥

36

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নব ঘন বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া॥
পূরবে নীরব ইসারাতে
একদা নিজাহীন রাতে
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া॥

যে-মধু হৃদয়ে ছিল মাখা
কাঁটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে
মনে মনে দেখা হল তারে
আডালে আডালে দেয়া-নেয়া।

১৯

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোথের জলে আঁথি ভরভর ॥
দোছল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁথি পরে ভরভর ॥
যে-কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্থপনে যে মরি মরি,
আঁধার কাননের মরমর

তিমির অবগুঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী॥
আজি সঘন শর্কারী মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝারি' ঝরিছে জলধারা,
তমাল বন মর্মারি' পবন চলে হাঁকি॥
যে-কথা মম অস্তরে আনিছ তুমি টানি
জানিনা কোন্ মস্তরে তাহারে দিব বাণী।
রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিড়িব, যাব বাটে,
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে।
কঠিন বাধা-লজ্খনে দিব না আমি ফাঁকি॥

ર

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে॥
ঝরঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদা রে॥
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ
হের দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।

মন-যে আমার পথ-হারানো স্থরে সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে, শোনে যেন কোন ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে॥

२२

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে,
সারা প্রহর আমার বৃকের মাঝে ॥
দিঘির কালো জলের পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বৃকের মাঝে ॥
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে ।
মান স্মৃতির বাণী যত
পল্লব মর্ম্মরের মত
সজল স্থরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে
সারা প্রহর আমার বৃকের মাঝে ॥

২৩

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে। প্রবাহিণী ১৪৩

শুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও যে
বুকের শিরে শিরে ॥
অলথ্ তারে বাঁধা অচিন্ বীণা
ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা, এই হাওয়া,
কত যুগের কত মনের কথা
বাজায় ফিরে ফিরে ॥
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে
বস্থারার কৃলে ।
চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে
ফুলের পরে ফুলে ।
গানের পরে গানে তারি সাথে
কত স্থরের কত-যে হার গাঁথে, এই হাওয়া,
ধরার কঠ বাণীর বরণ-মালায়
সাজায় ঘিরে ঘিরে ॥

₹8

বাদল ধারা হ'ল সারা, বাজে বিদায় স্থ্র, গানের পালা শেষ ক'রে দে, যাবি অনেক দূর॥ ছাড়্ল খেয়া ওপার হ'তে ভাজদিনের ভরা স্রোতে, হুল্চে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর॥ কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধৃলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর॥

20

আজি হৃদয় আমার যায়-য়ে ভেসে

যার পায়নি দেখা তার উদ্দেশে॥

বাঁধন ভোলে, হাওয়ায় দোলে,

যায় সে বাদল মেঘের কোলে

কোন্ সে অসম্ভবের দেশে॥

সেথায় বিজন সাগর কূলে

শ্রাজার পুরে তমাল গাছে

ন্পুর শুনে ময়ুর নাচে

স্থাব তেপাম্ভরের শেষে॥

২৬

ভোর হ'ল যেই শ্রাবণ-শর্বরী ভোমার বেড়ায় উঠ্ল ফুটে হেনার মঞ্চরী॥ গন্ধ তারি রহি' রহি'
বাদল বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে বেড়ায় সঞ্জরি'।
বেড়া দিলে কবে তুমি তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল করে রেখেছিলে আমার বনের পানে।
কখন্ গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অঞ্চধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে ডাকে মর্ম্মরি'।

## 29

শ্রাবণমেঘের আধেক ছয়ার ঐ থোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথভোলা ॥
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে
উত্তরী তার যায়রে উড়ে,
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা ॥
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে,
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্ধানে ।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশ্বানি নানা স্থরের তেউ তোলা ॥

আসা-যাওয়ার মাঝখানে

একলা আছে চেয়ে কাহার পথ্পানে ॥

আকাশে ঐ কালোয় সোনায়

শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায়

ব্যাধার আলোয় কোন খেলা-যে কে জানে

আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥

শুক্নো পাতা ধূলায় ঝরে,

নবীন পাতায় শাখা ভরে।

মাঝে তুমি আপন-হারা,

পায়ের কাছে জলের ধারা

যায় চলে ঐ অশুভরা কোন্ গানে

আসা-যাওয়ার মাঝখানে॥

২৯

কখন্ বাদল ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে ॥
ঐ ঘাসের ঘন ঘোরে
ধরণীতল হল শীতল চিকণ আভায় ভ'রে;
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মত এল প্রাণের বেগে॥

প্রবাহিণী ১৪৪

ওরা-যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁথি নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে।
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার দোলা ওঠে জেগে॥

ల ం

বাদল-বাউল বাজায়রে একতারা
সারা বেলা ধ'রে ঝরঝরঝর ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হ'ল সারা॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে
ঘর-ছাড়ানো আকুল স্কুরে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গুহহারা॥

७১

এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা যুথীবনের গন্ধে ভরা। কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি
ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোমটা পরা॥
কেন বিজনবাটের পানে
তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে
আস্বে আমার দারের পাশে,
বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে
গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা॥

৩২

শ্রাবণ বরিষণ পার হ'য়ে
কী বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে॥
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখি জল ব'য়ে ব'য়ে
কী বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে॥
কবির হিয়াতলে ঘূরে ঘূরে
আঁচল ভ'রে লয় স্থরে স্থরে।

বিজনে বিরহীর কানে কানে
সজল মল্লার গানে গানে
কাহার নাম খানি ক'য়ে ক'য়ে—
কী বাণী আসে ওই র'য়ে র'য়ে॥

99

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—হায় রে॥
মনে ছিল আস্বে বৃঝি,
আমায় সে কি পায়নি খুঁজি,
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সকল আকাশ ডাকে তারে।
বাদল দিনের দীর্ঘধাসে
জানায় আমায় ফিরবে না সে,
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার॥

**0**8

ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি, অশুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি। উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়,
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি॥
ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারি গানে
সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি॥

90

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরপ-যে আমার চোখের পরে নাচে॥
শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হতে ঐ দিগস্তরে,
কালো আভার কাঁপন দেখ তালবনের ঐ গাছে গাছে॥
বাদল হাওয়া পাগল হ'ল সেই আগুনের হুহুস্কারে।
ছুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায় মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদস্বন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার পাছে॥

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চ'লে বকের পাঁতি।

থরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি॥

স্থানুরের বীণার স্বরে

কে ওদের হৃদয় হরে,

হ্রাশার হুঃসাহসে উদাস করে—

সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগ্লামিতে পাখা ওদের উঠে মাতি॥

ওদের ঘুম ছুটেচে ভয় টুটেচে একেবারে

অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের,—পিছন পানে তাকায় না রে।

যে বাসা ছিল জানা

সে ওদের দিল হানা,

না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা;

থরা দিনের শেষে দেখেছে কোন মনোহরণ আঁধার রাতি॥

90

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে, আঁচল খানি দোলে॥
গুরি গানের তালে তালে
আমে জামে শিরীষ শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে॥

আমার ছই আঁখি ঐ স্থরে

যায় হারিয়ে সজল ধারায় ঐ ছায়াময় দূরে।

ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে

কোন্ সাথী মোর যায় যে ডেকে,

এক্লা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান ভোলে॥

৩৮

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে,
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে ॥

সে কি তোমার মনে আছে,
তাই শুধাতে এলেম কাছে,
রাতের বুকের মাঝে তা'রা মিলিয়ে আছে সকল খানে,
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে ॥
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে ।
বৃষ্টি ধারার ঝরঝরে
ঝাউবাগানের মরমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে ॥

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে॥
বেণুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায় কোথা যে যায় ভেসে॥
এই ঘাসের ঝিলিমিলি
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন এক-তালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন-যে মাতে ওঠে আকুল হেসে॥

80

বাদল মেঘে মাদল বাজে গুরু গুরু গগন মাঝে॥ তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে, আপন স্থুরে আপ্নি ভোলে॥ কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে,—
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে

85

গহনরাতে শ্রাবণ ধারা পড়িছে ঝ'রে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ?
এখনো ছটী আঁখির কোণে যায় যে দেখা,
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভ'রে॥
না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়ন দ্বারে।
না হয় রেখো মালতী-কলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে॥

যেতে দাও গেল যারা,
তুমি যেয়োনা যেয়োনা,
আমার বাদলের গান হয়নি সারা॥
কুটীরে কুটীরে বন্ধ দার,
নিভ্ত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল,
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা॥
দীপ নিবেছে নিবৃক নাকো,
আঁধারে তব পরশ রাখো।
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে,
আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছল ছল জলে
বারে ঝর ঝর আবণ ধারা॥

80

স্থি, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না। কিসেরি পিয়াসে কোথা যে যাবে সে পথ জানে না॥ ঝর ঝর নীরে নিবিড় তিমিরে
সজল সমীরে গো
যেন কার বাণী কভু কানে আনে,
কভু আনে না॥

88

ভোষে ছিলেম আসবে ফিরে
তাই ফাগুন শেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ন নীরে
এখন শ্রাবণ দিনে মরি দিধায়॥
এখন বাদল সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝর ঝর বারি ধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়॥
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু ভোমাহারা বিজন রাতে
কেবল হারাই হারাই বাজে হিয়ায়

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল স'রে
তোমার ঐ আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে॥
কী-যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে-যে ঐ শিউলিদলে
ছড়াল কাননতলে,
সে-যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে॥

৪৬

দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া তোমায় আমায়,
জনম জনম এই চলেছে মরণ কি আর তা'রে থামায়॥
তোমার গানে আমি জাগি,
আকাশে চাই তোমার লাগি,
একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায়॥

তোমার সোনার আলোর ধারা প্রাণ ভ'রে পাই, কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে শোধ করি তাই। শরৎ রাতের শেফালি বন সৌরভেতে মাতে যখন, পাল্টা সে তান লাগে তব শ্রাবণ রাতের প্রেম বরিষায়॥

89

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে ?
ওরা যে ডাক্তে জানে ॥
আশ্বিনে ঐ শিউলি শাথে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে ॥
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে'।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে'
খবর যে তা'র পোঁছল রে,
ঘরছাড়া ঐ মেঘের কানে ॥

86

তোমরা যা বল' তাই বল', আমার লাগেনা মনে। আমার যায় বেলা যায় বয়ে, কেমন বিনা কারণে॥ এই পাগল হাওয়া
কী গান গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি শরৎ গগনে॥
সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমর গুঞ্জনে।
ঐ আকাশ ছাওয়া
কাহার চাওয়া
এমন করে লাগে আজি আমার নয়নে॥

85

শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই শীতের বনে,
এলে-যে সেই শৃগুক্ষণে ॥
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
ছথের স্থারে বরণ মালা
গাঁথি মনে মনে
শৃগুক্ষণে ॥
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে-যে রইবে হৃদয়তলে ।
রাতের তারা উঠবে যবে
স্থারের মালা বদল হবে
তথন তোমার সনে
মনে মনে ॥

(t o

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরি বাণী
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি ॥
বকুল ডালের আগায়
জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।
কোন্ গোপন কানাকানি
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি ॥
আবেশ লাগে বনে
খেত করবীর অকাল-জাগরণে।
ডাক্চে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ নাম-না-জানা পাখী।
কার মধুর স্মরণখানি
পূর্ণ শশী ঐ যে দিল আনি ॥

45

শীতের হাওয়ার লাগ্ল নাচন আম্লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্শিরিরে ঝরিয়ে দিল তালে তালে॥
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অস্তরালে॥

শৃত্য ক'রে ভ'রে দেওয়া যাহার খেলা তারি লাগি রইন্থ বসে সকল বেলা। শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে সব খোয়াবার সময় আমার হবে কখন কোনু সকালো॥

৫২

সেদিন আমায় বলেছিলে
আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই॥
তথনো খেলার বেলা
বনে মল্লিকার মেলা
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই॥
আজি এল হেমস্তের দিন
কুহেলি-বিলীন ভূষণ বিহীন।
বেলা আর নাই বাকি
সময় হয়েছে নাকি ?
দিন শেষে দ্বারে বসে পথপানে চাই॥

৫৩

এল যে শীতের বেলা বরষ পরে, এবার ফসল কাটো লও গো ঘরে॥ কর' ছরা, কর' ছরা,
কাজ আছে মাঠ ভরা,
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে ॥
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা,
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা তারা।
আসন আপন হাতে
পেতে রেখো আঙিনাতে
যে-সাখী আসিবে রাতে তাহারি তরে ॥

**&** 8

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চ'লে
আয় আয় আয়।

ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফদলে

মরি হায় হায় হায়।

হাওয়ার নেশায় উঠ্ল মেতে

দিগ্বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,

মরি হায় হায় হায়॥

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হ'ল।

ঘরেতে আজ কে রবে গো খোলো ছয়ার খোলো

আলোর হাসি উঠ্ল জেগে, ধানের শীষে শিশির লেগে, ধরার খুসি ধরে না গো, ঐ যে উথলে, মরি হায় হায় হায়॥

66

আয়রে মোরা ফসল কাটি। মাঠ আমাদের মিতা, ওরে, আজ তারি সওগাতে ঘরের আঙন সারাবছর ভরবে দিনে রাতে। নেব তারি দান তাই-যে কাটি ধান, তাই-যে গাহি গান, তাই-যে স্থুখে খাটি॥ বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর, রোদ এসেছে সোনার যাতুকর খামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে, ভালবাসার মাটি যে তাই সাজল এমন সাজে। নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান. তাই-যে গাহি গান. তাই-যে স্থথে খাটি॥

৫৬

আজ তালের বনের করতালি কিসের তালে
পূর্ণিমা চাঁদ মাঠের পরে ওঠার কালে ॥
না-দেখা কোন্ বীণা বাজে
আকাশ মাঝে,
না-শোনা কোন্ রাগ রাগিণী শৃত্যে ঢালে ॥
ওর খুসীর সাথে কোন্ খুসীর আজ মেলা মেশা,
কোন্ বিশ্ব-মাতন গানের নেশায় লাগল নেশা।
তারায় কাঁপে রিনি ঝিনি
যে কিন্ধিণী
তারি কাঁপন লাগ্ল কি ওর মুগ্ধ ভালে ॥

œ٩

নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল।
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল।
আকাশের লাগে ধাঁদা
রবির আলো ঐ কি বাঁধা ?
বৃঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগ্ল
শর্মে ক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগল।

নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগ্ল।
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া
দূর ফাগুনের দখিন হাওয়া,
বুঝি এই-ফাগুনে আপনাকে সে মাগ্ল,
শর্ষে ক্ষেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগল॥

(b

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে
চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে॥
তার গন্ধ কোথায় গন্ধ কোথায় রে?
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায়
ফ্রদয় মাঝে লুটে॥
ও কখন যাবে স'রে,
আকাশ হ'তে পড়বে ঝ'রে।
ওরে রাখব কোথায় রাখব কোথায় রে?
রাখ্ব ওরে আমার ব্যথায়
গানের পত্রপুটে॥

৫৯

এ কী স্থধারস আনে আজি মম মনে প্রাণে॥ সে যে চিরদিবসেরি,
নৃতন তাহারে হেরি,
বাতাস সে-মুখ ঘেরি
মাতে গুঞ্জন গানে॥
পুরাতন বীণাখানি
ফিরে পেল হারা বাণী।
নীলাকাশ শ্রাম ধরা
পরশে তাহারি ভরা,
ধরা দিল অগোচরা
নব নব স্থুরে তানে॥

৬০

বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির পরে
কী আদরে॥
তাই সে ধূলা ওঠে হেসে
বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে
কী আদরে॥
তেমনি পরশ লেগেছে মোর হৃদয় তলে,
সেযে তাই ধস্য হ'ল মন্ত্রবলে।

তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে,
বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে
কী আদরে॥

৬১

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে
যেন সিন্ধুপারের পাখী তারা
যায় যায় যায় চ'লে ॥
আলোছায়ার স্থরে
অনেক কালের সে-কোন্ দূরে
ডাকে আয় আয় আয় ব'লে ॥
যেথায় চ'লে গেছে আমার হারা ফাগুন রাতি,
সেথায় তারা ফিরে ফিরে খোঁজে আপন সাথী,
আলোছায়ায় যেথা
অনেক দিনের সে-কোন্ ব্যথা
কাঁদে হায় হায় হায় ব'লে ॥

৬২

ফাগুনের স্থক হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত তারা আজ কেঁদে শুধায় "সেই ডালে ফুল ফুটল কিগো ? ওগো কও ফুটল কত॥" তারা কয়, "হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি
মধুরের স্থানুর হাসি—হায়,
ক্ষ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শত শত॥
তারা কয়, "আজ কি তবে এসেছে সে
নবীন বেশে ?
আজ কি তবে এতক্ষণে জাগ্ল বনে
যে গান ছিল মনে মনে ?
সেই বারতা কানে নিয়ে যাই চলে এইবারের মত॥"

৬৩

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে ?
বাণী তার বৃঝিনারে, ভরে মন বেদনাতে ॥
উদয়-শৈল মূলে জীবনের কোন কূলে
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুরাতে ॥
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন মায়া ফিরিছে স্থপন কায়া
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলখচরণ পাতে ॥

৬৪

অনেক দিনের মনের মান্থুয এলে কে কোন ভুলে-যাওয়া বসস্ত থেকে॥ প্রবাহিণী ১৬৬

যা-কিছু সব গেছ ফেলে
খুঁজতে এলে ( হৃদয়ে ),
পথ চিনেছ চেনা ফুলের
চিহ্ন দেখে ॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা
আমার ব্যথায় মিলবে তোমার বাসা।
দেখতে এলে সেই যে বীণা
বাজে কিনা ( হৃদয়ে )
তারগুলি তার ধূলায় ধূলায়
গেছে কি ঢেকে ॥

৬৫

এনেছ ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল
সাজিখানি হাতে ক'রে।
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে
চলে যাবে দিগস্তরে॥
পথিক তোমায় আছে জানা, কর্বনাগো তোমায় মানা
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয় মালা মাথায় পরে॥

তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যথন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে,
দূরের কথা বাজ্বে স্থুরে সকল বেলা ব্যথায় ভরে॥

৬৬

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা।
বুকের পরে দোলেরে তার পরাণ-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান ছলিছে, নীলাকাশের হৃদয়-উথলা॥
আমার ছটি মুগ্ধ নয়ন নিজা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায় কেগো ছলিছে।
ছলিয়ে দিল স্থাখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
ছলিয়ে দিল জনমভরা ব্যথা-অতলা॥

৬৭

ওরে বকুল, পারুল ওরে, শাল পিয়ালের বন,
কোন্থানে আজ্ পাই
এমন মনের মত ঠাঁই
থেথায় ফাগুন ভ'রে দেব দিয়ে সকল মন॥

সারা গগন তলে
তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই হেন ফাঁক কোথাও অণুক্ষণ,
যেথায় ফাগুন ভ'রে দেব দিয়ে সকল মন॥
ভরে বকুল, পারুল ওরে, শাল পিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় ক'রে
তোরা দাঁড়াস্নে ভিড় ক'রে,
চাইনে এমন গন্ধ রঙের বিপুল আয়োজন।
অকূল অবকাশে
যেথায় স্বপ্পক্ষল ভাসে
দে আমারে এক্টি এমন গগন-জোড়া কোণ
যেথায় ফাগুন ভ'রে দেব দিয়ে সকল মন॥

পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে,
তথ্যে নবীন রাজা।
তথ্য বাঁশি তোমার বাজালে তার
পরাণ মাঝে ॥
মন্ত্র যে তার লাগল প্রাণে
মোহন গানে, হায়,
বিকশিয়া উঠল হিয়া নবীন সাজে.

৬৮

ওগো নবীন রাজা॥

তোমার রঙে দিলে তুমি রাঙিয়া
তার আঙিয়া,
তুগো নবীন রাজা ॥
তোমার মালা, দিলে গলে
থেলার ছলে, হায়,
তোমার সুরে সুরে তাহার বীণা বাজে
তুগো নবীন রাজা ॥

৬৯

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী,
আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে
পড়চে কি ঝরি॥
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুজরি॥
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
ঐ দখিন বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙ্ল আগল

90

ঝর ঝর ঝরে রঙের ঝর্না।
আয় সে রসের স্থায় হাদয় ভর্না॥

মুক্ত বহাধারায় ধারায়

চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়,

রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্য নবীন-বর্ণা॥

কলধ্বনি দখিন হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়,

মর্মারিয়া আসে ছুটি নবীন কিশলয়।

বনের বীণায় ছন্দ জাগে,

বসন্ত পঞ্চমের রাগে,

স্থারে স্থার স্থার মিলিয়ে আনন্দ গান ধর্না॥

95

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়;
ঝুম্কো লতার চিকন পাতা কাঁপেরে কার চম্কে-চাওয়ায়
উতল হাওয়ায়॥

হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী,
কার সোহাগের স্মরণখানি,
আমের বোলের গদ্ধে মিশে কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়
উতল হাওয়ায়॥

১৭১ ঋতু-চক্র

কাঁকন ছটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে ? সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়াল বনের শাখায় নাচে উতল হাওয়ায়॥

যার চোখের ঐ আভাস দোলে
নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তার সাথে মোর দেখা ছিল সেই সেকালের তরী-বাওয়ায়
উতল হাওয়ায়॥

95

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাওয়া॥
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশীর স্থরে কে দেয় আনি,
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া॥
কোন্ ফাগুনে যে ফুল-ফোটা হ'ল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ তুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের স্থ্রে
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া॥

90

এক-ফাগুনের গান সে আমার আর-ফাগুনের কূলে কূলে কার খোঁজে আজ পথ হারালো নতুন কালের ফুলে ফুলে॥ শুধায় তারে বকুল হেনা

"কেউ আছে কি তোমার চেনা ?"

সে বলে, "হায়, আছে কি নাই

না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে

নতুন কালের ফুলে ফুলে" ॥

এক-ফাগুনের মনের কথা আর-ফাগুনের কানে কানে গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায় "মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে।"

> আকাশ বলে, "কে জানে সে কোন্ ভাষা-যে বেড়ায় ভেসে," "হয়তো জানি, হয়তো জানি," বাতাস বলে হলে হলে নতুন কালের ফুলে ফুলে॥

> > 98

নিশীথ রাতের প্রাণ
কোন্ স্থা-যে চাঁদের আলোয় আজ করেছে পান॥
মনের স্থথে তাই
গোপন কিছু নাই,
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে সব করেছে দান॥

দখিন হাওয়ায় তার
সব খুলেছে দ্বার।
তারি নিমন্ত্রণে
ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই রাত-জাগা মোর গান॥

90

রুজ বেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের জ্রকুটী।
সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ঐ বজ্রবাণে যায় টুটি॥
স্থাকর হে, তোমায় চেয়ে
ফুল ছিল সব শাখা ছেয়ে,
ঝড়ের বেগে আঘাত লেগে ধূলায় তারা যায় লুটি॥
মিলন দিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী।
ভীরুকে ভয় দেখাতে চাও এ কী দারুণ চাতুরী।
যদি তোমার কঠিন ঘায়ে
বাঁধন দিতে চাও ঘুচায়ে
কঠোর বলে টেনে নিয়ে বক্ষে তোমার দাও ছুটি॥

96

তার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলে রে দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে॥ গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে
জাগে ফাগুন সমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে॥
দিনের শেষে যেতে যেতে পথের পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনাস্তরে,
সেই ছায়া এই আমার মনে,
কোই ছায়া ঐ কাঁপে বনে,
কাঁপে স্থনীল দিগঞ্লে রে॥

99

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুল সাজে সে কথা যে গেছ ভুলে॥
সেথা যে বহে নদী নিরবধি, সে ভোলেনি,
তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে;
আজি কি সবি ফাঁকি ? সে কথা কি গেছ ভুলে॥
গোঁথেছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা
তাহারি পরশন হরষণ-স্থধা ঢালা
ফাগুন আজো যেরে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে;
আজি কি সবি ফাঁকি ? সে কথা কি গেছ ভুলে॥

96

পাখী বলে, "চাঁপা, আমারে কও, কেন তুমি হেন নীরবে রও॥ প্রাণ ভ'রে আমি গাহি যে-গান সারা প্রভাতের স্থরের দান, সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও ? কেন তুমি তবে নীরবে রও॥" চাঁপা শুনে বলে, "হায় গো হায়, যে আমার গাওয়া শুনিতে পায নহ নহ, পাখী, সে তুমি নও॥" পাখী বলে, "চাঁপা, আমারে কও, কেন তুমি হেন গোপনে রও॥ ফাঞ্নের প্রাতে উতলা বায় উড়ে যেতে সে-যে ডাকিয়া যায়, সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও ? কেন তবে হেন গোপনে রও॥" চাঁপা শুনে বলে, "হায় গো হায়, যে আমার ওডা দেখিতে পায় নহ নহ পাখী সে তুমি নও॥"

92

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকাল বেলার মল্লিকা,
আমায় চেন' কি গ"

"চিনি তোমায় চিনি নবীন পাস্থ, বনে বনে ওড়ে তোমার

রঙীন বসন প্রান্ত।

ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী, তোমার পথে আমরা ভেসেছি॥"

> "পথভোলা এক পথিক এসেছি। ঘর-ছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কেগো ডাকে

> > করুণ গুঞ্জরি

যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেডাই সঞ্চরি গ"

"আমি তোমায় ডাক্ দিয়েছি, ওগো উদাসী,

আমি আমের মঞ্জরী।

তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে,

> বেদন জাগে গো,— না চিনিতেই ভাল বেসেছি॥"

"পথভোলা এক পথিক এসেছি। যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধূলার পথে ঝরা ফুলের রথে— যাব मक (क न'वि?" তখন "লব আমি মাধবী।" "যখন বিদায়-বাঁশির স্থুরে স্থুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে: সঙ্গে কে র'বি ?" "আমি র'ব, উদাস হ'ব ওগো উদাসী আমি তরুণ করবী।" "বসমের এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে, ফাঞ্চন দিনে গো কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি। আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

ь.

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন দিনের স্রোতে এসে হেসেই বলে "যাই যাই যাই"। প্রবাহিণী ১৭৮

পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই ॥

আকাশের তারা বলে তারে

"তুমি এসো গগন পারে

তোমায় চাই চাই চাই।"
পাতারা ঘিরে দলে দলে

তারে কানে কানে বলে

"না না না"

নাচে তাই তাই তাই॥

বাতাস দখিন হ'তে আসে,
ফেরে তারি পাশে পাশে,
বলে "আয় আয় আয় !"
বলে "নীল অতলের কূলে
স্থান্য অস্তাচলের মূলে
বলো যায় যায় যায়!"
বলে "পূর্ণ শশির রাতি
ক্রমে হবে মলিন ভাতি
সময় নাই নাই নাই ।"

পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই ॥

63

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে।
শুক্নো ফুলের মালা এখন দাও তুলে মোর হাতে ॥
সুরখানি ঐ নিয়ে কানে
পাল তুলে দিই পারের পানে,
কৈত্র রাতের মলিন মালা রইবে আমার সাথে ॥
পথিক আমি এসেছিলেম তোমার বকুলতলে,
পথ আমারে ডাক দিয়েছে, এখন যাব চ'লে।
ঝরা যুঁথীর পাতায় ঢেকে
আমার বেদন গেলেম রেখে,
কোন্ ফাগুনে মিল্বে সে যে তোমার বেদনাতে॥

৮২

তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো। একই দখিন হাওয়ায় সেদিন দোঁহায় মোদের তুল দিল গো॥ সেদিন সেতো জানেনা কেউ
আকাশ ভ'রে কিসের সে ঢেউ,
তোমার স্থরের তরী, আমার রঙীন ফুলে কুল নিল গো॥
সেদিন আমার মনে হ'ল ভোমার গানের তান ধ'রে
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো রইবে চিরকাল ধ'রে॥
গান তবু তো গেল ভেসে
ফুল ফুরালো দিনের শেষে,
ফাগুন বেলার মধুর খেলায় কোন্ধানে হায় ভুল ছিল গো॥

৮৩

তৈত্র পবনে মম চিত্ত-বনে
বাণী-মঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা ॥

যদি বিজনে দিন ব'হে যায়,
খর তপনে ঝ'রে পড়ে হায়,
অনাদরে হ'বে ধূলি-দলিতা,
ওগো ললিতা ॥
তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি ,
বৃঝি বেলা আর নাহি, নাহি ।
বন-ছায়াতে তারে দেখা দাও,
করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও,
কণ্ঠহারে কর' সঙ্কলিতা
ওগো ললিতা ॥